### বাবু শ্রীগোপালবস্থমন্লিকের

# ফেলোসিপের লেক্চর।



## हिन्तू पर्भन ।

(বেদান্ত)

~e58850 2~

মহামহোপাধ্যায়

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

প্ৰণীত ও প্ৰকাশিৃত্। .

কলিকাত। ৯৮নং হ্যারিসন রে'ড হরস্থনর মেসিন প্রেসে শ্রীকঞ্জবিহারী দে দারা মুক্তিত।

শকাব্দাঃ ১৯২৩ ৷

ं कार्टिक।

১৮৪৭ সালের ২০ আইন অমুসারে এই পুস্তকের কপিরাইট্ রেজিষ্টরী করা হইল। CALCUITA UNIVERSION.

ÇRÍGOPÁLA VASU-MALLIK'S FELLOWSHÍP.

1901.

#### LECTURES!

ON

### HINDU PHILOSOPHY

(VEDÁNTA)

BY

### MAHÁMAHOPÁDHYÁYA CHANDRAKÁNTA TARKÁLANKÁRA,

LATE

Professor, Calcutta Sanskrit College,
Honourary Member,
Asiatic Society, &c. &c.

PRINTED BY KUNJA BIHARI DE, AT THE HARASUNDARA MACHINE PRESS, 98, HARRISON ROAD, GALCTTA.

: 1901.

All rights reserved.

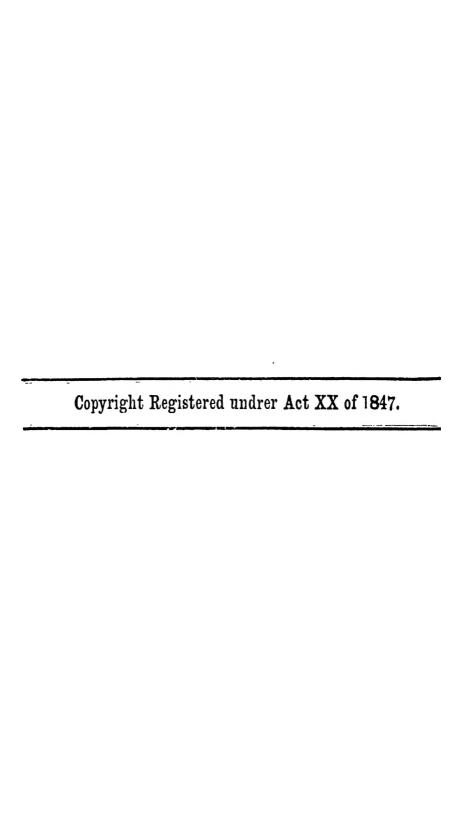

## বিজ্ঞাপন।

বাব্ শ্রীগোপালবস্থমনিকের ফেলোসিপের চতুর্থ বর্ষের লেক্চর প্রকাণিত হইল। এ বর্ষে সাতটা লেক্চর দেওয়া হইয়াছে। ইইয়র ছয়টা লেক্চর আয়ার বিষয়ে এবং একটা লেক্চর অপরাপর বিষয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সময়াতাবে আয়ার বিষয়ে বক্তবা সম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ঐ হেতুতেই অপরাপর বিষয়গুলিও সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে। সরল তায়ায় বক্তবা প্রকাশ করিবার জন্ম চেটা করিয়াছি। পরস্থ বিষয়ের কাঠিনা এবং আমার বৃদ্ধি দৌর্বলা নিবন্ধন আশায়রগ ক্বতকার্য হইতে পারি নাই। অমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে স্থয়াণ অম্প্রহ পূর্বাক তাহা ভাধিয়া লইবেন। লেক্চরের স্কটাতে, কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দের স্কটাপত্র এবং লেক্চরে উলিথিত গ্রন্থের ও গ্রন্থক তাবাকের নামের স্কটাপত্র প্রদত্ত হইল। আবশ্রুক স্থলে সংক্ষিপ্ত শুদ্ধি

কলিকাতা, ১৩০৮ সাল। আশ্বিন।

বিনীত **শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্মা।** 

# শুদ্দিপত্ৰ।

| পৃষ্ঠা     | পঙ্ক্তি      | অশুদ্ধ           | শুদ্            |
|------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>ર</b> * | 59           | তীক্ষ            | <i>ত</i> ীক্ষ   |
| 9 '        | ১৭           | একাশ্বা          | এক আত্ম         |
| >0         | >            | উদেশ্য           | উদ্দেশ্য        |
| २७         | ৬            | ধ্রেন্থঃ         | ধেহুঃ           |
| ৩১         | > 0          | কু <b>ং</b> শ    | কৃৎক্ষে         |
| 97         | >9           | শ্ৰীতু           | শেতৃ            |
| 88         | २७           | অর্থাৎ           | 1               |
| . 68       | 9            | পছ বিশৃস্ত       | পদ বিন্যস্ত     |
| 85         | २२           | এইরূপ            | এইরূপে          |
| ৫৩         | 20           | <b>ব্যব</b> ন্থত | ব্যব <b>হিত</b> |
| ¢¢         | 20           | ব্িন্            | বিভ্ৰমের        |
| 6.0        | > 8          | তাহার            | তাঁহার          |
| ¢ b        | 3.9          | জীব ও            | জীবও            |
| ¢5         | 26           | অবিদাণ ঃ         | অবিদ্যা ও       |
| 95         | >5           | <i>দেই</i>       | সেইরূপ          |
| b          | · <b>'</b> 5 | অজ্ঞান           | · অজ্ঞানগত      |
| 40         | ৬            | প্রতিবিম্ব ·     | চিৎপ্রতিবিশ্ব   |
| ৯২         | >8           | . চৈতন্যেই       | চৈতন্যই         |
| >09 :      | 36           | তাদৃশ            | এতাদৃশ          |
| 7.5        | >¢           | লোকস্থ           | লোকভা •         |
| 7          | ٩            | পরিহারে          | পরিহারের        |
|            |              |                  |                 |

| . 4.            | [       | • ]                   |              |
|-----------------|---------|-----------------------|--------------|
| পৃষ্ঠা ু        | পঙ্ক্তি | অশুদ্ধ                | ণ্ড ক        |
| <b>३</b> ७८     | २०      | অসম্ভব                | অসম্ভব 🐪     |
| 288             | 30      | এতদ্বারা              | এতদ্বারা     |
| <i>363</i> ,    | ₹8      | সমধে                  | সময়ে        |
| ১৬৭             | ۵ .     | রজ্জুগত্যা            | বস্তুগত্যা   |
| JOF , ,         | >5      | বুদ্যা <b>গ্ৰপহিত</b> | বুদ্ধাহাপহিত |
| <b>&gt;90</b> . | २२      | <b>स्</b> य्थि        | স্মুপ্তি     |
| <b>384</b>      | 20      | তথা                   | যথা          |

# স্চী পর।

#### প্রথম পেক্চর।

| ् वियत्र                                      | পৃষ্ঠা | পঙ্কি      |
|-----------------------------------------------|--------|------------|
| আয়া এক ও অদিহীয়                             | >      | 9          |
| দেহভেদে সামার ভেদ নাই                         | 5      | œ          |
| আত্মা এক হইলে স্থাদিব ব্যবস্থা হইতে পালে ন    | >      | ъ          |
| আত্মতেদবাদীদিগের মত                           | ২      | २०         |
| কণাদের মভ                                     | 3      | २ ४        |
| নানাআবাদী ও একাআস্দীৰ মতেৰ বৈদেশণ             | C      | <b>ે</b> ર |
| নানাম্বাদীদিগের মতে প্রথছ্গাদির ববেষ। হটাত    |        |            |
| ·<br>প্রেন                                    | ৬      | >@         |
| কণাদনতে অব্যক্ষ                               | برا    | ¢          |
| माःशाभाट धनावष्ट                              | ь      | > @        |
| প্রধানের গর্ভির হেডু                          | ъ      | ₹8         |
| সাংখামতে বাবভার উপপতি ও তাহাৰ বভন             | çş,    | >>         |
| আত্মভদবাদীদিগেৰ মতে অসুই বাৰহার হেড় ংইতে     | j      |            |
| व्य <b>े</b> ल                                | >>     | ٩          |
| অভিসন্ধি ব্যবস্থার হেতৃ হইতে পারে লা          | ३२     | २२         |
| লাম্মার প্রদেশভেদ বাবস্থার হেতু হইতে পায়ে মা | 30     | 44         |
| আল্ভেদের প্রমাণ নাই। আলার সভেদের              |        |            |
| প্রমণ আছে                                     | २२     | 9          |
| বেদান্তমতে গুণ ও গুণার ভেদ নাই                | ર.ગ    |            |
| অন্তা বিশেষ আত্মার ভেদক হইতে পারে না          | २७     | 55         |
| বেদান্তমতে আকাশাদির বিভূব নাই                 | २ ๕    | . 4        |

## (110/0)

| '* বিষয়                                            | পৃষ্ঠা | পঙ্ক্তি     |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|
| তার্কিক শিরোমণির মত; কোন অংশে বেদান্তমতের           |        | •           |
| নিকটবৰ্ত্তী                                         | २৫     | 76          |
| ্<br>আত্মার প্রদেশভেদ স্বীকার করিলে আত্মভেদ স্বীকার |        |             |
| • করিতে হয় না                                      | २৫     | २७          |
| নানার্ত্মবাদে স্থখগুঃখাদির ব্যক্তা হইতে পারে না     | २७     | ь           |
| শান্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনা গ্রাহ্য হইতে পারে না          | २७     | >8          |
| এক পদার্থে উপাধিভেদে ব্যবস্থা বৈশেষিকমতসিদ্ধ        | २७     | . ১৬        |
| বৈশেষিক মতেও একাস্মবাদ অঞ্চাক্কত হওয়াই উচিত        | २१     | >           |
|                                                     |        |             |
|                                                     |        |             |
| দ্বিতীয় লেক্চর।                                    |        |             |
| অবচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ                        | २৮     | 9           |
| অবচ্ছিন্নবাদের স্থূল তাৎপর্য্য ও যুক্তি             | २৮     | >>          |
| অবচ্ছিন্নবাদে নিয়ম্য-নিয়স্তৃ-ভাব হইতে পারে        | ৩১     | २२          |
| প্রতিবিশ্ববাদের স্থূল তাৎপর্য্য                     | ৩৩     | >           |
| প্রতিবিশ্ববাদ ব্রহ্মস্থত-বিকৃদ্ধ নহে                | ৩৩     | > 0         |
| প্রতিবিম্ববাদ ব্রহ্মক্তব-সম্মত                      | 98     | ၁           |
| যাহার রূপ নাই, তাহারও প্রতিবিদ্ব হয়                | ૭૯     | 59          |
| নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিশ্ব হয় না, এই কল্পনার কোন    |        |             |
| • • প্রমাণ নাই                                      | ৩৬     | ۶ ۰         |
| দ্রব্য পরিভাষার প্রমাণ নাই                          | ৩৭     | ১৩          |
| देवर विकगर छ छरेता इ नक्ष                           | ৩৯     | >           |
| দ্রব্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি                           | ৩৯     | >>          |
| বেদাস্তমতে আত্মা দ্রব্য-পদার্ঘ নহে                  | 8 •    | ₹8          |
| বৈশেষিকমত শ্তি-বিকৃদ্ধ                              | 85     | ٠<br>ع      |
| <b>'প্রতিষ্</b> নি শব্দের প্রতিবিম্ব                | 85 •   | <b>&gt;</b> |
| নীরূপ দ্ব্যের প্রতিবিদ্ব হয়, ইহার উদাহ্রণ          | 88     | >8          |

## (11%).

| •                                                    |            |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| বিষয়                                                | পৃষ্ঠা     | পঙ্কি      |
| আগম্বিরুদ্ধ-অনুমানের প্রামাণ্য নাই                   | 89         | \$5        |
| প্রতিবিম্ব বিশের বিপরীতভাবে গৃহীত হয়                | 89         | Se         |
| বিষ ও প্রতিবিষের বাস্তবিক ভেদ নাই                    | 89         | ર <i>૭</i> |
| প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে                                | 84         | >0         |
| দর্পণগত মুথ-প্রতিবিম্ব,—মুথের প্রতিম্বা নহে          | 89.        | 9          |
| মুথের সান্নিধ্যবশত দর্পণে মুথাস্তরের উৎপত্তি হয় না  | ۶۶.        | \$6        |
| নিমিন্তকারণের বিনাশ কার্য্যবিনাশের হেতু নহে          | <b>( 0</b> | २२         |
| যাহার ভ্রম আছে, তাহার তত্ত্জান হয়                   | ৫৬         | <b>ે</b> ર |
| বিষ ও প্রতিবিশ্ব অভিন্ন হইলেও প্রতিবিশ্বগত দোষ       |            |            |
| বিশ্বগত হয় না                                       | ¢9         | >          |
| অবচ্ছিন্নবাদে ঈশ্বরের সর্বাস্তর্যামিত্র হইতে পারে ন। | 49         | २०         |
| প্রাজ্ঞ, তৈজন ও বিশ্ব                                | er         | 36         |
| জীবের তিনটা উপাধি                                    | 63         | 8          |
| উক্ত উপাধিভেদে এক শরীরে জীবের ভেদ হয় না             | 69         | ь          |
| জীব ও ব্ৰহ্মের ঐক্য থাকিলেও জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে        | ৬৽         | 4          |
|                                                      |            |            |
| · ·                                                  |            |            |
| তৃতীয় লেক্চর।                                       |            |            |
| মৃল প্রকৃতি                                          | ৬১         | •          |
| মায়া ও অবিভা                                        | ৬১         | ь          |
| জীব ও ঈশ্বর                                          | 45         | >          |

৬২

প্রতিবিশ্ববাদের যুক্তি ও অবচ্ছিন্ন বাদের দোষ

অবচ্ছিন্নবাদে জীবেশ্বরের সান্ধর্যা

বিশুদ্ধ চৈত্ত

চৈতত্তের চতুর্বিধ ভেদ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন

**অविकृ**त्तवाटम **२**थ इःथामित अवावशा

| ·                                           | পৃষ্ঠা      | পঙ্কি    |
|---------------------------------------------|-------------|----------|
| অধ্যাস স্থলে সামাডাংশ মত্যা বিশেষাংশ মিথ্যা | 90          | ج        |
| চেত্র ও অচেতনের বিভাগ                       | 95          | ১৭       |
| আনন্দ্ৰয় ও বিজান্নয়                       | 90          | ь        |
| পর্যায়ার চারি প্রকার ঘবহা                  | १७          | २8       |
| জীবের উপাধি উপৰি উপৰি কলিত                  | १७          | २५       |
| জীব নিৰ্বিধ                                 | 99          | >        |
| স্বপাৰ্যাতে জাবেন দেহ ক্রিভ                 | 99          | २५       |
| ভীব ও ঈর্বরের ভেদ অঞ্জন ক্ষিত               | 96          | ১২       |
| অন্তঃকরণ জীবেব বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান       | fr. o       | *        |
| <b>প্রতি</b> বিধের স্ <i>চা</i> ংস্ভ        | 62          | 8        |
| প্রতিবিধের মিপাশহমত                         | ৮২          | ર        |
| অতিবিধদশন স্তবে বিস্নের দর্শন হয় এই        |             |          |
| মতের খণ্ডৰ                                  | ৮8          | 8        |
| একটা আধায়িকা।                              | 66          | >8       |
|                                             |             |          |
| TOOK COLATER I                              |             |          |
| চ <i>ু</i> র্থ লেক্চর।                      |             |          |
| একজীববাদ ও অংশক জীববাদ                      | 24          | <b>ર</b> |
| গজানের আশ্রয় ও বিষয়                       | 52          | 20       |
| বন্ধনোকৰাব্যাৰ উপশ্ভি                       | ৯৩          | >8       |
| জাঁবভেদে প্রপঞ্চের ভেদ আছে কি না            | 7           | >9       |
| একজীবনাদ বিষয়ে পূৰ্বাচাৰ্য্যদিগের মত       | >00         | , ,,,    |
| সনিদেশনভেকশ্ <b>রী</b> টেরকজীববাদ           | 200         | २७       |
| অবিশেষানেকশরীবৈরকজীববাদ •                   | >0>         | e        |
| জীব এক হইলেও বিভিন্ন দেহে স্থাদির অনুসন্ধান |             |          |
| হয় না                                      | 2007        | 9        |
| একটা মাত্র দেহ সজীব, অপরাপত্র দেহ নির্জীব   | <b>५०</b> २ | > ৭      |
|                                             |             |          |

### ( W°)

| ( h/° )                                              |                   |                |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| বিষয়                                                | পৃষ্ঠা            | পঙ.ক্তি        |
| কে একটা মাত্ৰ জীব ?                                  | >00               | ••<br>•        |
| একশরী <b>ই</b> য়কজীববাদ                             | 500               | २ऽ             |
| একজীববাদে বন্ধমোক্ষের ও গুরুশিয্যাদির স্কবস্থা       | > 8               | ٩.٠            |
| • বিভিন্নতের তাৎপর্য্য                               | > • @             | >8             |
| জীব ও এক এক হট্লেও একা জীলগত জ্খেছাগী                |                   | •              |
| हन् न।                                               | > o C.            | \$ 5           |
| অনুজা ও পরিহার                                       | 22.0              | > •            |
| ভেদাভেদবাদ অসমত                                      | >>>               | ૭              |
| জন্মরণাদিব্যবস্থ। আল্লেদের হেড়্হী ত পারে না         | <b>&gt;&gt;</b> 5 | ٩              |
| ভেদ প্রভাগ নহে                                       | 2:5               | २५             |
| ভেদ অলুমের হইতে পারে না                              | 220               | ь              |
| ভেদপ্রতিপাদন শাম্বের অভিপ্রেত নংহ                    | >>0               | <i>&gt;'</i> 9 |
| অভেদ প্রতিপাদন শাঙ্কের অভিপ্রেত                      | >>0               | <b>ર</b> ૦     |
| অভেদ্ স্বাভাবিক, ভেদ `পাধিক                          | >: @              | 20             |
| দেহ ও জাত্মার স্বঞ্                                  | 22.8              | 8              |
| সম্পাদশীর অল্জ। পরিহার নাই                           | 223               | *              |
| বৈদিক কর্মে দেহাতিরিক্ত আত্মদর্শীর অধিকার,           |                   |                |
| সম্যগ্দশীর অৰিকার নহে                                | >>9               | <b>&gt;</b> 9  |
| সমস্ত বৈদিক কর্মের ফল ইহলোকে হয় না                  | 555               | 8              |
| পৃঞ্ম লেক্চর।                                        |                   |                |
| · America and a refer family                         |                   |                |
| • জীবাস্থার কর্ত্ত্ব আছে কিনা                        | ३२२               | ,              |
| কর্ম কি, এবং কাহাকে কর্তা বলা যায়                   | <i>५२७</i>        | ٤              |
| প্রয়ারে আশ্রয় কর্ত্তা এবং এবং কর্তার ধর্ম কর্তৃত্ব | >2¢               | \$5            |
| জীবাত্মার কুর্ত্ব বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদের কারণ  | ১२७               | ٠,             |
| বৈশেষিক মত                                           | 250               | R              |

## ( ho/o )

| ্<br>বিষয়                                          | পৃষ্ঠা      | পঙ্ ক্তি     |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <br>সাংখ্য মত                                       | ५२७ ·       | F.           |
| সাংখ্য মতের অনোচিত্য                                | > 29        | . ř.<br>9    |
| সাংখ্যমতেও আত্মা ভোজা                               | 300         | 8            |
| বুদ্ধি কর্ত্রী হইতে পারে না                         | 202         | ٠ س          |
| কর্ত্তা অনাদি                                       | <b>5</b> 00 | >            |
| আত্মা কৃটন্ত হইলেও কর্ত্তা হইতে পারে                | <b>508</b>  | 8            |
| বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে দোষ                           | <b>50</b> 8 | > •          |
| আত্মার কর্তৃত্ব পক্ষে ঐ দোষ হয় না                  | ১৩৭         | >9           |
| শৈবদর্শনের মত                                       | ১৩৮         | 7            |
| -আত্মার কর্তৃহ বিষয়ে অন্থভব প্রমাণ                 | >0F         | 36           |
| আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে বেদবাক্য প্রমাণ              | <b>५०</b> ४ | २२           |
| বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে জ্ঞাতৃত্বও বৃদ্ধিরই  |             |              |
| হইতে পারে                                           | \$80        | 9            |
| উপাদান কারণ কর্ত্তা নহে                             | \$80        | ₹8           |
| কর্তৃত্ব চৈতন্তের অব্যভিচারী                        | >8>         | >8           |
| জ্ঞাতৃত্বের ভায় কর্ভৃত্বও পরিণানের হেতু নহে        | >8<         | ર૭           |
| শৈবাচার্ঘ্যদিগের মতে কর্তৃত্ব                       | >80         | ъ            |
| আত্মার শক্তি শরীরাদি ক্রিয়ার হেতু                  | >80         | ১৮           |
| ·                                                   |             |              |
| • • ষষ্ঠ লেক্চর।                                    |             |              |
| আত্মার কর্ভ্যবিষয়ে বেদান্ত মত                      | >8¢ .       | ર            |
| বৃদ্ধি কর্ত্রী নহে। ভোক্তাই কর্ত্তা                 | >8¢         | >>.          |
| যজমান যজ্ঞের কর্ত্তা, ঋত্বিক্ যুজ্ঞের কর্ত্ত্বা নহে | 284         | ৬            |
| আ্ঝা ভোক্তা                                         | \$ 68¢      | <b>55</b>    |
| সাত্মার নিজের অপ্রিয় ও অহিতকর কার্য্য করিবার হেতু  | 500.        | <b>&amp;</b> |
| হিতক্রল্মে অহিতক্র কর্মের অনুষ্ঠান                  | > 6 0       | રં૭          |

## (いり。)

| •<br>, বিষয়                                           | •<br>পৃষ্ঠা    | · পঙ <b>্ক্তি</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| উ্পল্কিবিৰয়ে আত্মা স্বতন্ত্ৰ                          | >6>            | >0                |
| সাহায্যগ্রহণে স্বাতন্ত্র্যের হানি হর না                | <b>১</b> ৫२    | ь                 |
| আত্মার কর্ভৃত্ব স্বাভাবিক কি উপাধিক                    | >68            | 8                 |
| মীমাংসক ও নৈয়ায়িক প্রভৃতির মত                        | 308            | 9                 |
| বেদান্ত মত                                             | 308            | \$७               |
| আত্মার কর্ত্ব স্বাভাবিক নহে, উহা ঔপাধিক                | <b>&gt;</b> @8 | २७                |
| বোধ্যবিষয় না থাকিলেও আত্মা বোধস্বরূপ হইতে             |                |                   |
| পারে                                                   | >¢¢            | २२                |
| ক্রিয়াবেশ না থাকিলে আত্মা কর্ত্তা হইতে পারে না        | >७१            | ૭                 |
| ক্রিয়াশক্তি কর্ত্ত্ব নহে এবং আত্মাতে ক্রিয়াশক্তি নাই | >64            | 74                |
| শক্যের সহিত শক্তির সম্বন্ধ অবশুস্তাবী                  | 696            | >                 |
| উপাদান কারণে হক্ষরপে কার্য্যের অবস্থিতি                | 505            | २२                |
| কর্তৃশক্তি থাকিলে তাহার কার্য্য পরিহার অসন্তব          | 262            | >•                |
| কর্ত্বভাবের অকর্ভাব হইতে পারে না                       | ১৬২            | ৩                 |
| মুক্তি অনুষ্ঠান সাধ্য নহে                              | ১৬২            | > 0               |
| শ্রবণাদি ভ্রমাপনয়নের হেতু                             | ১৬৩            | 8                 |
| আত্মার কর্তৃত্ববোধক ও অকর্তৃত্ববোধক শাস্ত্রের অবিরাধ   | 266            | ર                 |
| মুক্তি ও সংসার কাহার                                   | ३७४            | >                 |
| আত্মার কর্তৃত্ব ঔপাধিক ইহা স্বযুপ্তি অবহা দারা         |                |                   |
| প্রতিপন্ন হয়                                          | ১৬৯            | ь                 |
| স্বপ্লাবস্থাতে মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে           | 242            | २०                |
|                                                        | •              |                   |
| সপ্তম লেক্চর।                                          | •              |                   |
| স্ষ্টি ও প্রালয়                                       | 290            | 8                 |
| প্রলম্বিষয়েশনীমাংসক নৈয়ায়িক ও পাতঞ্জল মত            | <b>५१७</b>     | >७.               |
| <b>সংসারগতি</b>                                        | 398            | . • >             |
| ্উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ                              | >98            | <b>.</b>          |

| * বিষয়                              | পৃষ্ঠা         | পঙ্ক্তি       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| পঞ্চাগ্নি বিভা                       | >98            | <b>३</b> २    |
| . भृञ्गकारम जीरवः यवश्रु             | <b>&gt;</b> ९৫ | \$ 5          |
| শংসারগতির <b>ক</b> ঠকে: তা           | >9€            | ٠             |
| বৈর্গগ্য                             | ১৭৬            | >             |
| চিত্তকরি আবগুক্তা                    | <b>১</b> ৭%    | ъ             |
| <b>ভক্তি</b> র স্বাবশুক গ্র          | ১৭৭            | ર             |
| <b>गगन</b> भागि                      | >99            | > 0           |
| সংস্থানের প্রকার ভেদ                 | >99            | ۶ ډ           |
| উপামনার আন্তক্ত।                     | <b>398</b>     | > 0           |
| <b>নিগুণ্রকো</b> র উপাসন।            | 395            | 2.8           |
| <b>জ্ঞান</b> ও উপাদনার ভেদ           | ১৭৮            | 22            |
| व्यवंग, मनम, मिषिधानम ६ लाव          | 240            | 8             |
| যড়্বিধ লিজ                          | 595            | ત             |
| যোগাঞ্চ                              | 765            | ১২            |
| আত্মার বেদান্তপ্রতিপাত্তর            | 5=0            | ь             |
| <b>আত্মা অজে</b> য় হইলেও সায়জান হই | তে প্রের ১৮৪   | ٩             |
| শ্বণাদির আহৃতি                       | <b>:</b> bb    | ى د           |
| আত্মদাক্ষাংকার ও তাহার কর্ত্তঃ       | ०६८            | ત             |
| জীবামার কি প্রমায়ার তছজান ম্বি      | ভর হেতু :১১    | ¢             |
| আশ্রমকর্মের উপগোগিতা •               | <b>े</b> दर    | <b>&gt;</b> 2 |
| সমুচ্চয়বাদ ও তাহার গুভি             | \$%0           | 24            |
| কেবল জানবাদ'ও তাহার যুক্তি           | \$178          | > 0           |
| গৃহত্ত্বে আত্মসাঞ্চাৎকার হইতে পারে   | কি না ১৯৬      | : a           |
| মৃ ক্তি                              | 956            | 20            |
| • বৈশেষিক মত                         | ンプト            | ા             |
| • জীয় মত                            | 466            | ৬             |
| মুংখ্য ওপোতঞ্জল মত                   | २∘•            | ત્            |
|                                      |                |               |

### ( >/。)

| , विषय्र                                                | পৃষ্ঠা | · পঙ্কি |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| ্জৈন মত                                                 | २००    | 36      |
| বৌদ্ধ মত                                                | २००    | २२      |
| বৌদ্ধাক্ত নির্বাণ ও শঙ্করাচার্য্যের নির্বাণের বৈলক্ষণ্য | २०३    | 9       |
| বেদাস্তমতে মুক্তি কার্য্য নহে, নিত্য                    | २०১    | • ৮     |
| क्यम्कि, श्रीवन्कि ७ विराह किवना                        | २०२    | ৽৩      |
| উৎক্রান্তি                                              | 20°    |         |
| সালোক্যাদি মুক্তি                                       | २०७    | . २०    |

# লেক্টরে ব্যবহৃত কতিপয় প্রয়োজনীয়

# শব্দের সূচী।

| भक                 |   | ঠ্ছা       | *             |    | পৃষ্ঠা            |
|--------------------|---|------------|---------------|----|-------------------|
|                    | অ |            | অপরোক্ষ       |    | <b>&gt;&gt;</b> F |
| অণুপরিমাণ          |   | ¢          | অৰুয়         |    | >69               |
| অপবর্গ             |   | 8          | অগ্নিহোত্র    |    | >98               |
| অসঙ্গ '            |   | ь          | অবরোহ }       |    |                   |
| অহভূয়মান          |   | २२         | व्यक्षाम ∫    |    | 296               |
| অন্ত্য বিশেষ       |   | २०         | অন্তরঙ্গ সাধন |    | ११४               |
| অবচ্ছিন্নবাদ       |   | २४         | অর্থবাদ       |    | 240               |
| অবচ্ছেদ            |   | २२         | অপরিগ্রহ      |    | 244               |
| অভ্যুপগত .         | 7 |            | অবগতি         |    | >95               |
| অমুগতপ্রত্যয়      | } | ७१         | _             | *  |                   |
| অতিব্যাপ্তি        |   | 80         |               | আ  |                   |
| অমূর্ত্ত           |   | 8¢         | আত্মপ্রদেশ    |    | >8                |
| অপেক্ষা বৃদ্ধি     |   | cs         | আখ্যা         |    | ৩৭                |
| অনবচ্ছিন্ন         |   | ۹۹         | আপ্য          |    | <b>¢</b> २        |
| অক্তাভ্যাগম        |   | <b>60</b>  | আবরণ শক্তি    |    | 47                |
| <b>ज</b> वरम्ब्य   | , | <b>6</b> 8 | আধিদৈবিক      | Į  |                   |
| অধিষ্ঠান .         |   | 46         | আধ্যাত্মিক    | ∫. | 98                |
| অন্যোন্যাধ্যাস     |   | 68         | আগন্তক        | •  | <b>&gt;¢</b> 8    |
| অমুবৃত্ত           |   | 90         | আক্ষেপক       |    | 202               |
| অনুজ্ঞা }          |   |            | আধ্যাসিক      |    | 2,60              |
| <b>अ</b> त्यष्टेवा | , | ٥٥.        | আবিশ্বক       |    | . >68             |
| अरब्रहे            |   |            | আন্তর         | _  | , 59.             |
| মৃভ্যাস            | > | 78         |               |    | ,                 |
| -                  |   |            |               |    | _                 |

. ( >10 )

|                   |            | •              |                       |     |             |
|-------------------|------------|----------------|-----------------------|-----|-------------|
| * 47              |            | পৃষ্ঠ          | শব্দ                  |     | পৃষ্ঠা      |
|                   | ই          |                |                       | ক . | ,           |
| ইস্ট্যাধনতাজ্ঞান  |            | 20             | কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান     |     | 50          |
| ু<br>ইতরেতরাশ্রয় |            | ₹8             | <i>কৃ</i> তবিপ্ৰণাশ   |     | ৬৩          |
|                   |            |                | কৃটস্থ                |     | ৬৮          |
|                   | ञ्         |                | ক্ৰাদ                 |     | >> c        |
| ঈশিতব্য 🕽         |            |                | কারীরী                |     | <b>6</b> 66 |
| ঈশিতা ∫           |            | ৩১             | কুলাল                 |     | <b>১</b> ২৩ |
| ঈশ্বর প্রণিধান    |            | <b>,</b> ४२    | কারক                  |     | 200         |
|                   |            |                | ক্রিয়াবেশ            |     | >৫%         |
|                   | উ          |                | ক্রমমুক্তি            |     | २०२         |
| উপাধি             |            | 8              |                       |     |             |
| উপরম              |            | ৯              |                       | গ   |             |
| উপাদান কারণ       |            | ¢ o            | গোপুর                 |     | 82          |
| উপদর্গিত          |            | ۶8             |                       |     |             |
| উভমন              |            |                |                       |     |             |
| উপলব্ধা           |            | >60            | <b>ठान</b> नी         |     | ٩           |
| উপলব্ধি           |            |                | চিদাভাস               |     | 95          |
| উত্তর মার্গ       |            | <b>&gt;9</b> 8 | চৈতন্যপ্ৰদীপ <u>্</u> |     | >64         |
| উপমৰ্দক           |            | ८६८            | _                     |     |             |
| উৎক্রান্তি        |            | २०७            | .0.                   | জ   |             |
|                   |            |                | জ্যোতিষ্টোম           |     | ४७५         |
|                   | <b>খ</b> । |                | জাতেষ্টি              |     | \$8\$       |
| ঋত্বিক্           |            | 786            | জীবন্মৃক্তি           |     | २ ० २       |
|                   |            |                |                       |     |             |
|                   | હ          |                |                       | ত ৷ |             |
| <b>় ক</b> াজবাদ  |            | 9              | তুরীয় ়              |     | 9¢          |
| একদেশী            |            | <b>७</b> 8     | তৈজ্                  |     | ( •         |

## ( >1/0 ) .

| . <b>শ</b> ক্          |               | পৃষ্ঠা         | *147                   | পৃষ্ঠা      |
|------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|
|                        | म             |                | পারমার্থিক             | >4          |
| দীক্ষিত                |               | 784            | প্রাদেশিকত্ব           | રર          |
| দক্ষিণমাৰ্গ            |               | <b>&gt;</b> 98 | প্রতিবিশ্ববাদ          | રકે '       |
| দৃঢ়ভূমি               |               | ১৭৬            | প্রত্যাখ্যাত           | ৩৭          |
| षन्ध                   |               | >99            | প্রতিবিশ্ব             |             |
| -                      |               |                | প্ৰতিফলিত ∫            | 8 <b>ર</b>  |
|                        | ध             |                | প্রতিহত ]              |             |
| <b>धर्मी</b> .         |               | ५५२            | প্রতিফালিত (           | 89          |
| •                      |               |                | )                      | 0.5         |
|                        | ন             |                | প্রতিমূদ্রা<br>স্পর্শন | 88          |
| নানাত্মবাদ             |               | ¢              |                        | ¢9          |
| <b>নান্তরীয়ক</b>      |               | ৮              | পরামর্শ                | eb-         |
| निशैन                  |               | ৩২             | পরিচ্ছিন্ন             | 65          |
| নিক্সপাধিক             |               | €8             | প্রাক্ত                | 9€          |
| নিয়ম্য )              |               |                | প্রাতিভাসিক            | 99          |
| नियुष्टा ।             |               | >>0            | প্রেক্ষাবান্           | ४०          |
| 1                      |               |                | পরিহার                 | >>0         |
| নৈরাত্ম্যবাদ<br>কিন্তু |               | \$83           | প্রতিযোগী              | >>5         |
| নিৰ্কাণ                |               | २०२            | পরোক্ষ                 | 224         |
|                        |               |                | পিষ্টপেষণ              | <b>३</b> २२ |
|                        | अ             |                | পরিণাম                 | >26         |
| প্রধান . )             |               |                | প্রতিসংক্রম .          | <b>3</b> 8২ |
| .প্রকৃতি ∫             |               | હ              | প্রযোক্তা .            | >৫৩         |
| প্রভাত ]               |               |                | পঞ্চাগিবিভা            | 396         |
| .প্রত্যুত<br>পরিণাম    |               | ৮              | প্রতীকোপাসনা           | >99         |
| •                      |               |                | পুর্যাষ্টক             | २००         |
| প্রতিনিয়ত '           | <b>l</b><br>} | >>             | পরমমুক্তি              | . २०२       |
| প্রত্যান্মনিয়ত        |               |                | •                      | ·           |
|                        |               |                |                        |             |

## ( >10/0 )

| भंसं                           | পৃষ্ঠা      | <b>ा</b> क                         | পৃষ্ঠা     |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| ব                              | •           | ্ব্যপকত্ব                          | >84        |
| ব্যবস্থা                       | , 5         | ব্যতিরেক                           | >69        |
| বিশেষ                          | ಲ           | বুদ্ধান্ত                          | £#¢        |
| বিভূ ু                         | ¢           | বাসনা                              | >9•        |
| <b>বৈ</b> চিত্ৰ্য <sup>'</sup> | ۶,          | বহিরঙ্গসাধন                        | 796        |
| ব্যবস্থিত                      | >>          | वि <b>रमश्रे</b> कवना              | २०२        |
| বৈজাত্য                        | २०          |                                    |            |
| বিক্স্ লিন্স<br>ব্যপদেশ        | २क          | ভ<br>ভোগদাধন ু                     |            |
| বিম্ব<br>বীচীতরঙ্গ ভায়        | 8 <b>২</b>  | ভাবনাথ্যসংস্কার <i>∫</i><br>ভাসমান | >•         |
| বিপ্রকৃষ্ট                     | 8¢          | ভ্ৰমাশ্ৰয়ত্ব                      | ¢4         |
| বিষাণ                          | ¢.          | ভোগায়তন                           | 306        |
| বিশেষদর্শন                     | æ٩          | (All Principles                    |            |
| বিকল্প                         | <b>৫</b> ৮  | ম                                  |            |
| বৈয়ধিকরণ্য                    | ৬৽          | মূলাবিদ্যা                         | <b>¢</b> 8 |
| বিক্ষেপ <b>শ</b> ক্তি          | હં          | ম্লা প্রকৃতি                       | ৬১         |
| বিক্ষেপাধ্যাস<br>ব্যাবৃত্ত     | 90          | য                                  |            |
| ব্যষ্টি }<br>বিরাট }           | 98          | যাবদদ্রব্যভাবী<br><b>ল</b>         | <b>(</b> ) |
| বিশ্ব                          | 90          | निञ                                | •          |
| ব্যাসঞ্চাবৃত্তি                | ' ৯৬        | লদ্ধপদ                             | 29%        |
| বিনিগ্মন\ু                     | ৯৭          | -                                  |            |
| ব্যাপার 🔭                      | <b>ऽ</b> २७ | *                                  |            |
| विषग्रावरष्ट्रम                | 306         | শরীরাবচ্ছিন্ন                      | >8         |

## ( )( )

| . <b>***</b>             | পৃষ্ঠা      | ু শৃ <b>ব</b> ্       | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| , শক্ত                   |             | সমষ্টি .              | 98          |
| भका ∫                    | 569         | স্থাণু                | k٩          |
| শব্দাসূবিদ্ধ             | <b>39</b> 6 | সংঘাত <sup>*</sup>    | ۴۶          |
| ষ                        |             | সম্য <b>গ</b> দ*      | >06         |
| শান্ত্রমর্যাদা           | <b>36</b> ¢ | সাং <u>কৃ</u> ত       | >>%         |
| ষাট্কোশিক                | 724         | সম্যগদশী              | >>9         |
|                          |             | সমানাধিকরণ )          |             |
| <b>স</b>                 |             | সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত ∫ | <b>३</b> २१ |
| <b>नर्स</b> जनीन         | २           | <b>अगः</b> रवनन       | 285         |
| সমবেত ]                  |             | <sup>309</sup> िस     | >80         |
| সমবায়                   | ৬           | <b>শ</b> তন্ত্র       | >6.         |
| সা <b>ন্ধ</b> ৰ্য্য      |             | স্থাত                 | <i>خەد</i>  |
|                          | 3.0         | সত্বশুদ্ধি            | >9%         |
| সমান্ধৰ্মা <u>ক</u> ান্ত | २०          | সমুচ্যয়বাদ           | >>0         |
| <b>শ্ব</b> শ্বামিভাব     | २১          |                       | 784         |
| <b>দর্মগতত্ব</b>         | રર          |                       |             |

### লেক্চরের উল্লিখিত গ্রন্থের নাম।

বৈশেষিকদর্শন র ঃপ্রভা উপনিষৎ ব্ৰহ্মস্ত্ৰ অ.থৰ্ববেদ ব্ৰহ্মস্থ ক্ত গীতা ভূ তবিবেক শ্ৰু তি স্থাত ব্রক্ষবিভাভরণ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ বিবরণোপভাস তত্ত্ববিবেক প্রকটাথবিবরণ সংক্ষেপশানীরক চিত্রদাপ মেঘদ্ত ব্রকানন মা ওকোপনিষ্ মাণ্ডুকোপনিযদর্থাবি**ষর**ণ মা ভুক্যোপনিষদর্থাবিষরণ-কারিকাভাষ্য দৃগ্দৃশ্যবিবেক . বেদান্তদার **দৈত**বিবেক বিবরণ

• কল্পত্র

অহৈত্বিস্থা

নৈম্প্রাসিদ্ধি বৃহদারণ্যকভাষ্য বার্ত্তিক বিদ্বর্গনোরঞ্জিনী সিদ্ধান্তলেশসং**এ**হ ব্ৰহ্মীমাংসা ভাষতী আগকু সুমাঞ্জলি প্রকর্ণ নরেশ্বরপরীকা পাতঞ্জলভাষ্য নরেশ্বরপরীক্ষাপ্রকাশ বেদান্তদর্শন **পূ**र्सगौगाःमा ছান্দোগ্য উপনিষৎ জ্যোতির কিণ শারীরকভাষ্য भक्षम भी অমৃতবিন্দু উপনিষৎ কেনোপনিষৎ **বৃহদারণাকোপনিষৎ** সাংখ্যদর্শন

পাতঞ্জলদর্শন বেদ মিতাক্ষরা বিজ্ঞানামৃতভাষ্য স্থায়ভাষ্য

### লেক্চরের উল্লিখিত গ্রন্থকর্তাদের নাম।

বৈশেষিক সর্বজ্ঞমুনি সাংখ্য রামতীর্থ বতি

কণাদ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকার

রত্বপ্রতাকার সংক্ষেপশারীরককার

শঙ্করাচার্য্য মধুস্থদন সরস্বতী

গোবিন্দানন্দ স্থতিকার বহুনাথশিরোমণি বাচম্পতি সিঞ্জ

রঘুনাথশিরোমণি বাচম্পতি মিশ্র বেদব্যাস অবৈতানন্দ ভাষাকার উদয়নাচার্য্য

ভগবান্ **শৈ**বাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষ্

मीमाः नक यार्गार्ग निक्र छक

ব্রহ্মবিভাভরণকার ভট্ট রামকণ্ঠ স্থরি নৈয়ায়িক

বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহকার জৈমিনি

বিৰরণোপন্যাসকার মীমাংসক

বিভারণা মুনি পাতজলভাষাকার

রামানন্দ সরস্বতী বাত্তিককার তত্ত্ববিবেককার পূর্ব্বাচার্যা

প্রকটার্থবিবরণকার পঞ্চদশীকার

অচ্যতক্কথানন তীর্থ যাজবল্পা কালিদাস বিজ্ঞানেশ্ব

भागमान । पञ्चारमञ्ज (शोषभामाठार्था जाग्रजायात्रा

পৌড়পাদাচার্য্য ভাষভাষাকার

করতরুকার প্রঞ্জলি বাদরায়ণ শূভাবাদী

অবৈভবিত্যাকার বিজ্ঞানবাদী

দ্ৰবিষ্ণাটার্যা বৈষ্ণবাচার্যা

मध्यम् । इटवर्डा

### বাবু শ্রীগোপালবস্থমল্লিকের

## ফেলোসিপের লেক্চর।

#### চতুৰ্থ বৰ্ষ।

### প্রথম লেক্চর।

## আত্মা।

আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা জড় স্বভাব নহে,
আত্মার চৈতন্য আগস্তুক নহে, আত্মা নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ,
আত্মা স্প্রকাশ, আত্মা এক ও অদিতীয়, ইহা সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মা এক ও অদিতীয় হইলে স্পাইই
বুঝা যাইতেছে যে, দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে, এক
আত্মাই সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে,
দেহভেদে আত্মার ভেদ না থাকিলে—সমস্ত দেহে এক
আত্মা অধিষ্ঠিত হইলে, স্থুখ তুঃখাদির. ব্যবস্থা অর্থাৎ
ব্যক্তিভেদে প্রতিনিয়ত অবস্থান হইতে পারে না। কারণ,
এক আত্মা সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত হইলে জগতে এক
জন স্থা হইলে সকলে স্থা, এক জন তুঃখা ইইলে
সকলে তুঃখা, এক জন জ্ঞানী হইলে সকলে জ্ঞানী, এক জন

#### প্রথম লেক্চর।

विक्ष इंट्रेट्स मकरल विक्ष, अक जन मूळ इट्रेट्स मकरल मूळ, अक জন অন্ধ হইলে সকলে অন্ধ, এক জন বধির হইলে সকলে ্বধির, এক জন জাত হইলে সকলে জাত এবং এক জন মৃত হইলে সকলে মৃত হইতে পারে। কারণ, সকল দেহে যখন এক আত্মা অধিষ্ঠিত, তথন এক দেহে স্থাদি অবস্থা সংঘটিত হইলে আত্মার স্থাদি হইয়াছে সন্দেহ নাই। দেহভেদে আত্মার ভেদ নাই বলিয়া এক দেহে যে আত্মার স্থাদি হইয়াছে দেহান্তরেও সেই আত্মাই রহিয়াছে স্ত্রাং—সমস্ত দেহেই আত্মার স্থাদি অবস্থা সংঘটিত হওয়। সঙ্গত। অর্থাৎ সমস্ত দেহেই আত্মা স্থা বা তুঃখা হওয়া উচিত। স্থাদি দেহের ধর্ম নহে, উহা বাজার ধর্ম। যেখানেই হউক না কেন, আত্মাতে সুথ উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ আত্মা স্থা হইলে ঐ সময়ে স্থানান্তরে বা দেহান্তরে আত্মা তথী হইবে না ইহার কোন হেতু পরিলক্ষিত হয় ন। অথচ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে সময়ে এক জন স্থী সেই সময়ে অন্য জন তুঃখী হই-তেছে। জগতে কেহ জ্ঞানী কেহ অজ্ঞানী, কেহ বদ্ধ কেহ মুক্ত, কেছ অন্ধ কেছ চন্দুম্মান্, কেছ বধির কেছ তীক্ষ্কর্ণ, এবং কেহ জাত কেহু মৃত হইতেছে। স্তথাদির উক্তরূপ ব্যবস্থা যথন স্ক্ৰজনীন, তথন আত্মা এক ও অদ্বিতীয় এই বেদান্তসিদ্ধান্ত একান্ত অসঙ্গত। এইরপ বিবেচনা করিয়া. বৈশেষিক ও সাংখ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ দেহভেদে আত্মার ভেদ সীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বৈশে-ষিক দৈশনপ্রণেতা কণাদের তিনটী সূত্র আছে, ভাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কাণাদের প্রথম সূত্রটী এই—

#### सुखदुः खज्ञाननिष्यत्यविशेषादैकात्माम् ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুখ, চুংখ ও জ্ঞান-দ্বারা তদাশ্রম-রূপে আত্মা অনুমিত হয়। সুখ, চুংখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু। নির্কিশেষে সমস্ত দেহে সুখ চুংখ ও জ্ঞানের নিষ্পত্তি হইতেছে। এই জ্ঞান্য স্বীকার করিতে হই-তেছে যে, আত্মার অনুমাপক লিঙ্গের কোনরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। অভ এব আত্মা একমাত্র। দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে। আকাশের একত্ব সমর্থন করিবার সময় কণাদ বলিয়াছেন যে,—

#### शब्दलिङ्गाविशेषादिशेषलिङ्गाभावाच ।

অর্থাৎ শব্দ আকাশের লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু। শব্দ দারা শব্দের আশ্রয়রূপে আকাশ অনুমিত হয়। আকাশলিঙ্গ-শব্দের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, এবং এমন কোন বিশেষ অনুমাপক হেতৃ নাই, যদ্ধারা আকাশের নানাত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব আকাশ এক। প্রকৃত্তিরে স্থা, ছুংখ ও জ্ঞাননিষ্পত্তি আত্মার লিঙ্গ। ঐ লিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, এবং এমন কোন বিশেষ লিঙ্গও নাই, যদ্ধারা আত্মার নানাত্ব অনুমিত হইতে পারে। অতএব আত্মা এক। কণাদ উক্ত সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে একাত্ম-বাদের অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে, কণাদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থা, ছুংখ ও জ্ঞান,নিষ্পত্তি,রূপ আত্মার অনুমাপক হৈতুর কোন বিশেষ নাই ইহা সত্য, কিন্তু বিশেষ লিঙ্গ নাই ইহা বলা ফাইতে পারে না। এমন বিশেষ লিঙ্গ আছে, যদ্ধারা আত্মার নানাত্ব বা দেহভেদে আত্মভেদ অনুমিত হইতে পারে।

#### প্রথম লেক্চর।

সেই বিশেষ লিঙ্গ আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত স্থথ ছুঃখা-দির ব্যবস্থা। কণাদের দ্বিতীয় সূত্রটী এই,—

#### व्यवस्थाती नाना ।

অর্থাৎ স্থর জুঃখাদির ব্যবস্থা আছে এই জন্ম আত্মা নানা অর্থাৎ দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কণাদের তৃতীয় সূত্র—

#### शास्त्रसामर्थाच ।

অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণেও আত্মার নানাত্ব প্রতিপন্ন হয়। টীকাকারেরা কণাদ-সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত স্থানান্তরে বিব্রত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল না। টীকাকারেরা কণাদ-সূত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ তাৎপর্য্য প্রকৃতপক্ষে কণাদের অভিপ্রেত কি না, তাহা নির্ণয় করা স্তক্তিন। কণাদ-সূত্রগুলির মোটামুটি অর্থ এই-রূপ হইতে পারে—স্রখ, ছঃখ ও জ্ঞান-নিষ্পত্তির বিশেষ নাই বলিয়া আত্মা এক। স্থ সুঃখাদির ব্যবস্থা আছে বলিয়া আত্মানানা। শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারেও ইহা বুঝিতে হইবে। এতদ্বারা এরূপও বলা বাইতে পারে যে আত্মা বস্তুগত্যা এক। স্থাদির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আকাশের তায় উপাধিভেদে আত্মা নানা। শাস্ত্রেও প্রকৃতপক্ষে আত্মার একত্ব এবং উপাধিভেদে আত্মার নানাত্ব সমর্থিত হইয়াছে: আত্মা বস্তুগত্যা এক এবং উপ্লাধিভেদে ভিন্ন, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহা উদ্বত করা হইল না। আত্মা এক এবং উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন- ইহা বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় কথিত

হইয়াছে। কণাদ-সূত্রের তাৎপর্য্য উক্তরূপ হইলে বেদান্ত মতের সহিত বৈশেষিক মতের বিশেষ পার্থক্য হয় না। সে যাহা হউক, যদি টীকাকারদিগৈর বর্ণিত তাৎপর্য্যই কণাদের অভিপ্রেত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে স্বর্থাদি লিঙ্গের রিশেষ নাই বলিয়া আত্মা এক, ইহা কণাদেরও সঙ্গত বলিয়া রোধ হইয়াছিল। কিন্তু একাত্মবাদে স্বথ ছঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না বলিয়া কণাদ, নানাত্মবাদ অর্থাৎ আত্মার নানাত্ম অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে স্বথ ছঃখাদির ব্যবস্থার উপপত্তি করিবার জন্মই আত্মার নানাত্ম স্বীকার করা হইয়াছে।

কিন্তু নানাত্মবাদার। স্থা তুঃখাদির ব্যবস্থার কিরূপ উপপত্তি করিতে পারিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না। ঐ আলোচনা করিতে হইলে নানাত্মবাদী-দিগের তুই একটা সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক। সঞ্জেপে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। নানাত্মবাদে সমস্ত আত্মাই বিভু বা সর্বগত। তন্মধ্যে বৈশেষিক ও সাংখ্য আচার্য্যদিগের মতভেদ আছে। বৈশেষিক আচার্য্যদিগের মতে আত্মা বিভু হইলেও আত্মা ঘটকুড্যাদির আয় দ্র্ব্যপদার্থ এবং ঘটকুড্যাদির আয় অবৈপদার্থ এবং ঘটকুড্যাদির আয় অবৈপদার্থ কা আত্মার স্থাভাবিক চৈতক্ত্যাদির আয় অবুপরিমাণ অর্থাৎ আত্মার স্থাভাবিক চৈতক্ত্যাদির আয় অবুপরিমাণ অর্থাৎ স্ক্রম-পরিমাণ মন আত্মার ক্রিপকরণ বা ভোগসাধন। মনও আত্মার আয় দ্র্ব্যপদার্থ আত্মনীমক দ্রোর সহিত মনোনামক দ্রেরর সংযোগ স্ক্রিকাশ্রুমিক ক্রের সহিত মনোনামক দ্রেরর সংযোগ স্ক্রিকাশ্রুমিক ক্রের সহিত মনোনামক দ্রেরর সংযোগ স্ক্রিকাশ্রুমিক ক্রের সহিত মনোনামক দ্রেরর সংযোগ স্ক্রিকাশ্রুমিক

সংস্কার, এই নয়টী বিশেষ গুণ আত্মদ্রব্যে সমুৎপন্ন হয়।
যে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে যে বিশেষ গুণের
উৎপত্তি হয়, ঐ বিশেষ গুণ ঐ আত্মাতেই সমবেত হয়
আত্মান্তরে সমবেত হয় না। আত্মাতে বিশেষ গুণের
সমবায় বা সমুৎপত্তিই সংসার। আত্মাতে বিশেষ গুণের অত্যন্ত
অনুৎপত্তিই মোক্ষ।

সাংখ্যাচার্য্যদিণের মতেও সমস্ত আত্মা বিভূ বা সর্ব্বগত। এ অংশে বৈশেষিক ও সাংখ্য আচার্য্যদিগের মতভেদ নাই। পরস্ত বৈশেষিক আচার্য্যদিগের মতে আত্মা স্বতঃ অচেতন এবং বুদ্ধ্যাদি বিশেষগুণের আত্রয়। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে সমস্ত আত্মাই চৈতন্মাত্র-স্বরূপ, নির্ভণ ও নির্বৃতিশয়। প্রধান বা প্রকৃতি সর্ব্বত্ম-সাধারণ। প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষার্থ বা আত্মার্থ। স্থৃত্রাং আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তি প্রধান দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

স্থাগণ বৃথিতে পারিতেছেন যে, বেদান্তমতে একমাত্র আত্মা সর্বশরীরগত। আত্মভেদবাদীদিণের মতে অসংখ্য আত্মা সর্বশরীরগত। তাঁহাদের মতে জগতে যত আত্মা আছে, প্রত্যেক শরীরে সেই সমস্ত আত্মা অবস্থিত। আমার শরীরে যেমন আমি আছি, সেইরূপ আপনারা সকলেই আমার শরীরে আছেন। কেবল তাহাই নহে, পশু পক্ষা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যত প্রাণী আছে, তংসমস্তই আমার শরীরে আছে, এইরূপে জগতের প্রত্যেক শরীরে অসংখ্য আত্মা আছে। কেন না, সকল আত্মাই বিভুবা সর্বগত। আত্মা নাই এমন স্থান অসম্ভব। সকল আত্মাই যথন সর্বগত, তথন প্রত্যেক শরীরে অসংখ্য আত্মা আছে, দে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। বেদান্তমতে আত্মা একমাত্র। এই জন্য বেদান্তমতে স্থপ তুঃখাদির
ব্যবস্থা হইতে পারে না, বলিয়া বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্য্যগণ
দেহভেদে আত্মভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা অসংখ্য
আত্মা এবং তাহাদের অর্থাৎ অসংখ্য আত্মার সর্ব্যাতহ
স্তরাং সর্বশরীরে অবস্থিতি স্বীকার করিয়া স্থপ তুঃখাদির
ব্যবস্থা কিরূপ উপপন্ন করিতে পারিয়াছেন, স্বধীগণ তাহার
বিচার করিবেন। বেদান্তমতে এক আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত,
বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে প্রত্যেক দেহে অসংখ্য
আত্মা অবস্থিত। সূচীর এক ছিদ্র, চালনীর শত ছিদ্র।
চালনী সূচীকে নিন্দা করেন ইহা কৌতুকাবহ বটে! শক্তুলা
তুস্যন্তকে যথার্থ বলিয়াছিলেন যে,—

## राजन्, सर्वपमावाणि परक्रिट्राणि पश्चिस । श्रात्मनोविस्त्रमावाणि पश्चत्रि न पश्चिम ।

মহারাজ, তুমি পরের দর্যপমাত্র ছিদ্র অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র দোষ দেখিতে পাও, নিজের বিশ্বমাত্র ছিদ্র অর্থাৎ রহৎ দোষ-দকল দেখিয়াও দেখ না। একালা দর্বদেহে অধিষ্ঠিত হইলে স্থুখ জুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না বৈলিয়া যাঁহারা বেদান্ত-মতের অনোচিতা প্রদর্শন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা অনন্ত আল্লার দর্বদেহে অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে কৃষ্ঠিত হন নাই, ইহা আশ্চর্যের বিষয় দন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক। একাত্মবাদে এক আত্মা সর্বাদেহে অধিষ্ঠিত বলিয়া যদি 'স্তথ তুঃথাদির অব্যবস্থা হয়, তবে নানাত্মবাদে মুনন্ত আত্মা সর্বাদেহে অধিষ্ঠিত বলিয়া স্তথ তুঃথাদির অব্যবস্থা কেন হইবে না, তাহা বৃঝিতে পারা যায় না । প্রভ্যুত সমস্ত আত্মাই যখন সমস্ত দেহে অবস্থিত বা সন্নিহিত, তখন সন্নি-ধানাদির বিশেষ নাই বলিয়া এক আত্মার স্থুখ ছুংখ সংবন্ধ হইলে সমস্ত আত্মার স্থুখ ছুংখ সংবন্ধ হইতে পারে ইহা অনায়াদে বৃঝিতে পারা যায়। বৈশেষিকমতে একটা আত্মার সহিত যখন মনের সংযোগ হয়, তখন অপরাপর আত্মার সহিতও মনের সংযোগ নান্তরীয়ক বা অপরিহার্যা। কেন না, সমস্ত আত্মার সন্নিধানাদির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। হেতুর বিশেষ নাই বলিয়া ফলগত বিশেষও হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মার সহিত মনের সন্নিধানাদিগত কোন বিশেষ নাই বলিয়া একটা আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে নির্বিশেষে সমস্ত আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। সমস্ত আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। সমস্ত আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। সমস্ত আত্মার সহিত মনের সংযোগ-জন্য স্থাদির অনুতবও নির্বিশেষে সমস্ত আত্মার হইতে পারে।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ বিদ্যমান।
তাঁহাদের মতে সমস্ত আত্মা চৈত্যুঙ্গরূপ এবং নির্বিশেষে
সর্বত্র সন্নিহিত। স্থু তুঃখাদি প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ,
প্রকৃতি সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ। অত এব যে দেশে প্রকৃতির
স্থু তুঃখাদিরূপ পরিণাম হয়, সমস্ত আত্মা সে দেশে সন্নিহিত
বলিয়া এক আত্মার স্থু তুঃখু সম্বন্ধ হইলে সমস্ত আত্মার স্থুখু
তুঃখু সম্বন্ধ হইতে পারে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, পুরুষ
যা আত্মা অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত। প্রধান বা প্রকৃতি পরিণামস্বভাব।
প্রধানের পরিণাম দারাই পুরুষের সংসার ও মোক্ষ সম্পন্ধ হয়।
কিন্তু কি জিন্ত প্রধানের প্রবৃত্তি বা পরিণাম হয় তাহা বিবেচনা

্করা উচিত। নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থ প্রধানের প্রবৃতি হইলে প্রধানের মাহাত্ম্যের অন্ত নাই বর্লিয়া প্রধানের প্রবৃ-ত্তির উপরম হইতে পারে না, স্ত্তরাং অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হয়। অর্থাৎ স্বমাহান্য প্রকাশের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হইলে চির-কাল প্রধানের প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকিবে। প্রধানের প্রদৃত্তি অব্যাহত থাকিলে স্থুখ ছুঃখাদির নির্ত্তি হওয়া অসম্ভব। কেন না, স্থুখ তুঃখাদি—প্রধানের পরিণামবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থ ছঃখাদির নির্ত্তি না হইলে মৃক্তি হইতে পারে না। কেন না, সাংখ্যমতে অত্যন্ত তুঃখনির্ভিই মুক্তি। অতএব বলিতে হইতেছে যে,স্বমাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি নহে। পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্মই প্রধানের প্রবৃত্তি। পুরুষার্থ চুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ভোগ ও মুক্তি। যে পুরুষের ভোগ পূর্ণ হয় নাই, অর্থাৎ পরিসমাপ্ত হয় নাই, সেই পুরুষের প্রতি, প্রধান স্তথাদিরূপে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যে পুরু-ষের ভোগ পূর্ণ বা পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সে পুরুষের প্রতি প্রধান বা প্রকৃতি স্থাদিরূপে পরিণত হয় না। স্তরাং নির্বিশেষে সমস্ত জীবের সন্নিধি থাকিলেও উক্তরূপে প্রকৃতির প্রবৃত্তিগত বৈচিত্র্য আছে বলিয়া স্থ্ৰু তুঃখাদির এবং বন্ধ মুক্তির ব্যবস্থা হইবার কোন বাধা নাই। প্রধানের প্রবৃত্তি-ৰৈচিত্ৰ্য স্বীকার না করিলে, প্রধান প্রবৃত্তির উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্কেই বলিয়াছি যে, পুরুষের ভোগ ও মৃক্তি প্রধান-প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য। যেরূপে ঐ অভিলমিত সিদ্ধ হইতে পারে, তদ্রপ কল্পনাই আদরণীয়।

এতত্বভ্তরে বক্তব্য এই যে, স্থুখ তুঃখাদির ব্যবস্থা

না হইলে উদেশ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া স্থুখ তুঃখাদির ব্যবস্থা হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। কারণ, কোনরূপ · উপপত্তি বা যুক্তি ·অনুসারে ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে। যুক্তি বা উপপত্তি না থাকিলে কেবল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ম ব্যক্তা হইবে একথা বলা অসঙ্গত। ব্যবস্থার হেতু নাই বলিয়া অব্যবস্থার আপত্তি উঠিয়াছে। ব্যবস্থাসিদ্ধির হেতু निर्फिष्ठ ना इटेरल ঐ আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে না। বলিতে পারা যায় যে, না হউক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি। কিন্তু ব্যব-স্থার হেতু নাই বলিয়া অব্যবস্থার যে আপত্তি উথিত হইয়াছে, তাহা তদ্ধারা কিরূপে নিরাকুত হইবে ? ফলতঃ হেতু না থাকিলে কেবল প্রয়োজনবশতঃ ব্যবস্থা স্বীকার করা যাইতে পারে না। প্রধান অচেতন পদার্থ। তাহার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য থাকাও সমীচান কল্পনা নহে। ইহা আমার উদ্দেশ্য, ইহা আমার উদ্দেশ্য নহে, জড়পদার্থের এতাদৃশ বিবেচনা হইতেই পারে না।

আর এক কথা। প্রধানের প্রবৃত্তি-বৈচিত্র্য অনুসারে স্থাদি ব্যবস্থার কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রধানের প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য কি ? তৎপ্রতিও সনোযোগ করা উচিত। স্থুখ ছুংখাদিরূপ বিশেষ বিশেষ পরিণাম প্রধানের প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য। তদ্তির অন্য কোনরূপ বৈচিত্র্য যুক্তিস্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। প্রধান সর্বপ্রুষ্মাধারণ, তাহার স্থাদি পরিণামও অবশ্য সর্ব্যুক্ষ্মাধারণ হইবে। যে প্রদেশে ঐরূপ পরিণাম হয়, ঐ প্রদেশে সমন্ত আল্লা সন্নিহিত রহিয়াছে এবং সমন্ত আল্লা স্থাকাশ । অথচ ঐ স্থাদি কোন আল্লার সন্বন্ধে ভাসমান হইবে,কোন আত্মার সম্বন্ধে ভাসমান হইবে না, এইরূপ নিশ্মূল ব্যবস্থা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে ? অতএব কোন পুরুষের সংবন্ধে প্রকৃতি স্থাদিরূপে পরিণত হয়, কোন পুরুষের সংবন্ধে হয় না, সাংখ্যাচার্য্যদিগের এই কল্পনা একান্ত অসঙ্গত। প্রকৃতি যখন সর্ব্যপুরুষ্পাধারণ, তখন তাহার পরিণাম পুরুষবিশেষ-নিয়মিত হইবার কোন হেতু নাই।

আত্ম-ভেদবাদীরা বলেন যে, সমস্ত আত্মা সর্বর্গত হইলেও বিহিত,ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম-জন্য শুভাদৃষ্ট ও তুরদৃষ্ট বা পুণ্য পাপ প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। স্থতরাং অদৃষ্টই প্রতিনিয়ত ভোগের নিয়ামক হইবে। অর্থাৎ মনঃসংযোগ সমস্ত আত্মার সাধারণ হইলেও অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ বলিয়া অদৃষ্টই স্থথ তুঃখাদি ব্যবস্থার হেতু হইবে। অদৃষ্ট যখন প্রত্যাত্মনিয়ত, তখন অনায়াসে বলিতে পারা যায় য়ে, য়ে আত্মার অদৃষ্টবশতঃ য়ে মনঃসংযোগ সমূৎপন্ন হয়, ঐ মনঃসংযোগ-জন্ম স্থে তুঃখ সেই আত্মার ভোগ্য হইবে। মনঃসংযোগ সর্বাত্মনাধারণ হইলেও তজ্জনিত স্থথ তুঃখ সমস্ত আত্মার ভোগ্য হইবে না।

এতত্ত্তরে বক্তব্য এই যে, অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ ধন্ম, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারিলে অদৃষ্ট দ্বারা স্থগহুঃখাদির ব্যবস্থা বৈশেষিক আচার্যুগণ কথঞ্চিৎ সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ ধন্ম, অর্থাৎ অদৃষ্ট সর্বোত্মসাধারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইবার কোন হেতু দেখা যায় না। কেন না, সৎকশ্মের অনুষ্ঠান - করিলে শুভাদৃত্ত এবং অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অশুভাদৃত্ত সমূৎপন্ন হয়। কর্মের অনুষ্ঠান আত্ম-মনঃ-সংযোগ-সম্পাদ্য। আত্মমনঃসংযোগ সর্ব্বাত্মসাধারণ। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে সর্ব্বাত্মসাধারণ আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা যে কর্ম সম্পাদিত হয়, তাহা স্ব্বাত্ম-কর্ত্ক সম্পাদিত হয়, ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে। কেন না, ঐ কর্ম সর্ব্বাত্মসাধারণ আত্মমনঃসংযোগ-সম্পাদ্য এবং সমস্ত আত্মা সর্ব্বাত্ম সর্ব্বাত্ম সর্ব্বাত্ম স্ব্বাত্ম সাধারণ আত্মমনঃসংযোগ-সম্পাদ্য এবং সমস্ত আত্মা সর্ব্বাত্ম স্ব্বাত্ম সাধারণ করিলে তাহা সমস্ত আত্মা কর্ত্বক আচরিত হয়। স্থতরাং তদ্রপ অদৃষ্ট সর্ব্বাত্ম-সাধারণ হওয়াই উচিত।

স্থীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ ধর্ম হইলে তদ্ধারা স্থুখছুংখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে বটে, কিন্তু অদৃষ্টের কারণ আত্মমনঃ সংযোগ— প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হইবার হেতু নাই বলিয়া অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হইতে পারে না। উহা সর্বাত্মসাধারণ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অদৃষ্ট যখন সাধারণ আত্মমনঃসংযোগ-জন্ম বা সর্বাত্মসাধারণ-মনঃসংযোগ-জন্য, তখন এই আত্মার এই অদৃষ্ট এইরূপে অদৃষ্ট নিয়মিত হইবার কোন হেতু নাই। স্কুরাং অদৃষ্ট দ্বারাও প্রতিনিয়ত ভোগের উপপত্তি বা সমর্থন ক্রা যাইতে পারে না।

 আশিক্ষা হইতে পারে যে, অভিসন্ধ্যাদি দ্বারা অদৃঠিটের ব্যবস্থা এবং অদৃষ্ট দ্বারা ভোগের ব্যবস্থা হইবে অর্থাং আমি এই কর্ম্ম দ্বারা এই ফল লাভ

ক্রিব, এইরূপ অভিসন্ধিপূর্বক লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান . করে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, যে আত্মার অভিদন্ধি অনুসারে যে কশ্মের অনুষ্ঠানু হয়, সেই আত্মাতেই তৎকর্ম-জন্য অদৃষ্টের উৎপত্তি হইবে। উক্তরূপে অদৃষ্ট প্রত্যাত্মনিয়ত হইলে অদৃষ্টানুসারে ভোগও প্রত্যাত্মনিয়ত হইতে পারে। এই আশঙ্কার সমাধান স্থলে বৃক্তব্য এই যে, উক্ত প্রকার অভিসন্ধিও আত্মনঃসংযোগ-জন্য। আত্ম-মনঃসংযোগ সর্বাত্মসাধারণ ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। আত্মমনঃ-সংযোগ সর্বাত্মসাধারণ হইলে তজ্জ্ম অভিসন্ধিও সর্বাত্ম-সাধারণ হইবে। স্থতরাং এই অভিসন্ধি এই আত্মার, অপর-আত্মার নহে, এইরূপ বলিবার উপায় নাই। অতএব অভিসন্ধি দারাও ব্যবস্থা নির্বাহ হইতে পারে না। ইফীসাধনতা-জ্ঞান, কৃতিসাধ্যত্র-জ্ঞান প্রভৃতিও কর্ণ্মাচরণের হেতু বটে। তাহারাও ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তৎসমস্তই সর্বাত্মসাধারণ হইবে। সাংখ্যমতে অদৃষ্টাদি আত্মারধর্ম নহে বৃদ্ধির ধর্ম,ভোগ কিন্তু আত্মার ধর্ম। স্তরাং বুদ্ধিগত অদুষ্টাদি আত্মগত ভোগের নিয়ামক হইবে, এ কল্পনা সমীচান বলা যাইতে পারে না।

বৈশেষিক আচার্য্যেরা বলেন যে, সমস্ত আত্মা বিভু বা সর্ব্বগত হইলেও মন অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ মন শরীরেই প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এতদ্বারা বৃঝা যাইতেছে যে, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন মন অবস্থিত। শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ শরীরের বহির্দ্দেশাবচ্ছেদে হওয়া একান্ত অসম্ভব। এ জন্য বলিতে হইতেছে

যে, আত্মা বিভূ হইলেও শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ
শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সমুৎপন্ন হইবে। যদি তাহাই
হইল, তবে আত্মপ্রদেশ্ দারাই অভিসন্ধ্যাদির, অদৃষ্টের এবং
স্থাদি ভোগের ব্যবস্থা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।
এত চুত্তরে বক্তব্য এই যে, সমস্ত আত্মাই বিভূ বা সর্বগত
স্থানা সমস্ত আত্মাই সর্বশরীরে অন্তভূত হইতেছে বলিয়া
আত্মপ্রদেশদারাও অভিসন্ধ্যাদির এবং ভোগের ব্যবস্থা
সমর্থন করিতে পারা যায় না। কেন না, সমস্ত আত্মার
প্রদেশ সমস্ত শরীরে অবস্থিত বলিয়া সমস্ত প্রদেশের সহিত
মনের সংযোগ হইবে সন্দেহ নাই। স্তব্যাং আত্মপ্রদেশের
দারাও অভিসন্ধ্যাদির, অদ্যের এবং স্থাদি ভোগের ব্যবস্থা
হইতে পারিতেছে না।

বৈশেষিক আচার্য্যগণ আত্মপ্রদেশের ভেদ স্থাকার করিয়া ব্যবস্থা সমর্থন করিতে সমৃদ্যত হইয়াছেন। পরস্তু আত্মপ্রদেশ বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। মনঃসংযুক্ত আত্মাকেই যদি আত্মপ্রদেশ বলা হয়, তবে সমস্ত আত্মা সর্বর্গত বলিয়া সর্বর্শরীরে সমস্ত আত্মার সমাবেশ অপরিহার্য্য। সতরাং শরীরাবস্থিত মনের সংযোগ সমস্ত আত্মার সহিত সম্প্রতি হইবে। অতএব তদ্ধারা ব্যবস্থা সমর্থন করা অসম্ভব। যদি বলা হয় যে সমস্ত আত্মা সর্বর্শরীরগত হইলেও প্রত্যেক আত্মার বিশেষ বিশেষ প্রদেশ কল্পনা করা যাইতে পারে যে আত্মা সর্বর্শরীরগত হইলেও ঐ বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রদেশ বিশেষ বিশেষ শরীরগত হইলেও ঐ বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রদেশ বিশেষ বিশেষ শরীরগত হইবে। উহা সর্বশরীরগত হইবে

না। স্থতরাং আত্মদারা না হউক, আত্মপ্রদেশদারা স্থ তুঃখাদির ব্যবস্থা হইবার কোন বাধা হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের মতে সমস্ত শরীরে সমস্ত আত্মার সান্নিধ্য তুল্যরূপে বর্ত্তমান। এ অবস্থায় কোন আত্মার প্রদেশ কোন বিশেষ শরীরেই থাকিবে, অপরা-পর শরীরে থাকিবে না, ঈদৃশ কল্পনার কোন হেতু নাই। অধিকন্ত আত্মা নিস্পাদেশ অর্থাৎ নির্বয়ব বস্তুগত্যা আত্মার প্রদেশ বা অবয়ব নাই। উহা কাল্লনিক ভিন্ন বাস্তবিক বলা যাইতে পারে না। যাহা কাল্লনিক, তাহা পারমার্থিক কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারে না। নিক বিষয়ের অস্তিহ নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, সে কিরূপে ব্যবস্থার সাধক হইবে ? ভোগের প্রদেশবিশেষ স্বীকার করিলেও এক প্রাদেশে চুই আত্মার সমানরূপে স্থ ছুঃখ ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তদ্ধারাও ভোগ-সাংক-র্য্যের পরিহার করা যাইতে পারে না। কেন না, হুই আত্মার অদৃষ্ট সমান-প্রদেশ হওয়া নিতাত অসম্ভব নহে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবদত যে প্রদেশে সুথ বা ছুঃখ অনুভব করিয়াছে, দেবদত্ত শরীর সেই প্রদেশ ইইতে প্রদেশান্তর গত হইলে এবং যজ্ঞদত্তের শরীর পূর্কোক্ত প্রদেশে সমাগত হইলে যজ্ঞদত্তও দেবদত্তের ভায়ে সুখ বা তুঃখ অনুভব ক্রিয়া থাকে। দেবদভের এবং যক্তদভের অদৃষ্ট সমান-প্রদেশ না হইলে তাহাদের উভয়ের তুল্যরূপে শ্রখ ছুঃখ ভোগ ইইতে পারে না। অতএব দেবদত্তের এবং বজ্ঞ-দুত্তের অদৃষ্ট সমান-প্রদেশ, ইহা স্বীকার করিতে<sup>®</sup> হইতেছে।

অদৃষ্ট, প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট পদার্থ নহে। ভোগরূপ কার্য্য দর্শনে তৎকারণরূপে অদুষ্টের অনুমান করিতে হয়। সমান প্রদেশে উভয়ের ভোগ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া উভয়ের অদৃষ্টও সমান-প্রদেশ, এরূপ অনুমান করিবার কারণ রহিয়াছে। দেবদভের আত্মা এবং যজ্ঞদভের আত্মা সর্বাগত, উভয়ের ভোগও সমান এবং সমান প্রদেশে সমুৎপন্ন। স্থতরাং উক্ত স্থলে একটা শরীর দ্বারা উভয়ের ভোগ হইতে পারে।

যদি বলা হয় যে আত্মা সকল ভিন্ন ভিন্ন অতএব আত্মভেদে আরপ্রদেশও ভিন্ন ভিন্ন হইবে স্তবাং ভোগ সাংকর্য্যের আপত্তি সঙ্গত নহে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে আরপ্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ইহাসীকার করিলেও ভিন্ন ভিন্ন আত্মপ্রদেশ এক শরীরে অন্তর্ভুত হয় বলিয়া উক্ত স্থলে ভোগসাংকর্ব্যের পরিহার করা যাইতে পারে না। কল্লিতপ্রদেশ পারমার্থিক ভোগের নিয়ামক হইতে পারে না ইহা পর্ব্বেই বলিয়াছি। আগার প্রদেশ কল্পিত নহে, আগার প্রদেশ পারমার্থিক অর্থাৎ যথার্থ, ইহা স্বীকার করিলে আত্মা সাবয়ব পদার্থ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেন না, প্রদেশ আর কিছুই নহে, উহা অবয়বের নামান্তর মাত্র। আলা কিন্তু সাবয়ব নহে—আহা নিরবয়ব ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং তাহা বৈশেষিক আচার্য্যদিগেরও অনুমত। স্ততরাং আত্মার প্রদেশ-ভেদ স্বীকার করা এবং তদ্ধারা ভোগ ব্যবস্থা সমর্থন করিতে যাওয়া সঙ্গত বলা যাইতে পারে না।

থে আগার যে শরীর, সেই শরীরে সেই আগারই ভোগ হইবে অন্ত আলার ভোগ হইবে না। অতএব শরীর বিশেষ,

তৎশরীরস্বামী-আত্মার প্রদেশরূপে অঙ্গীকৃত হইলে ভোগ ব্যবস্থা ্সমর্থিত হইতে পারে, বৈশেষিক আচার্য্যদিগের এতাদৃশ কল্পনা করিবারও উপায় নাই। কারণ, শরীর সুমস্ত আত্মার সন্নিধিতে. সমুৎপন্ন। এ অবস্থায় এই শরীর এই আত্মার অন্য আত্মার নহে, অর্থাৎ এই আত্মাই এই শরীরের স্বামী অপরাপর আত্মা এই শরীরের স্বামী নহে, তাহারা অপরাপর শরীরের স্বামী, এই-রূপ নিয়ম হইবার কোন হেতু নাই। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ আত্মা বিশেষ বিশেষ শরীরের স্বামী হইবে স্থতরাং বিশেষ বিশেষ শরীরে বিশেষ বিশেষ আত্মার ভোগ হইবে। শরীরে সমস্ত আত্মার ভোগ হইবে না। এতাদৃশ নিয়ম কোন প্রমাণ দারা সমর্থন করিতে পারা যায় না। অধিকন্ত শরীর ভোগ নিয়ামক হইলে শরীরান্তর সম্পাগ্য স্বর্গ নরক ভোগ হইতে পারে না। কেন না, ব্রাহ্মণাদি শরীর দারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই কর্মা জন্য অদৃষ্ট ত্রাহ্মণাদি শরীরপ্রদেশে সমুৎপন্ন হইবে। স্বর্গাদির উপভোগ কিন্তু ত্রাহ্মণাদি শরীরপ্রদেশে হয় প্রদেশান্তরে শরীরান্তর দারা স্বর্গাদির উপভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কথাটা একটু পরিন্ধারভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আত্মা সর্ব্বগত ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সর্ব্বগত আত্মা ইহলোকে এবং লোকান্তরে সমস্ত প্রদেশে তুল্যরূপে ৰিগ্ৰমান থাকিবে। আত্মা সৰ্ব্ৰগত বলিয়া তাহার প্রদেশা-ন্তব্যে গমন, বা প্রদেশান্তর হইতে এতৎপ্রদেশে আগমন হইতে পারে না। কেন না, বিভু বা সর্বাগত পদার্থের গতি বা আগৃতি কিছুই হইতে পারে না। মৃত্যুর পরেও ইহলোকস্থ আত্মপ্রদেশ লাকান্তরে যায় না। পরস্ত লোকান্তরস্থ আত্মপ্রদেশে অদুষ্ট-

বশত শরীরান্তরের সংযোগ হইয়া পারলোকিক ভোগ সম্পন্ন হয়। তাহা হইলে আত্মার প্রদেশ কল্পনা করিয়াও পারলোকিক ভোগের অর্থাৎ স্বর্গ নরক ভোগের উপপত্তি করিতে পারা যায় না। কেন না, পারলোকিক ভোগের হেতু অদৃষ্ট এতল্লোকস্থ আত্মপ্রদেশে সমূৎপন্ন হইয়াছে। যে আত্মপ্রদেশে অদৃষ্ট সমূৎপন্ন হইল, সে আত্মপ্রদেশ ইহলোকেই রহিল। যদি তাহাই হইল, তবে ইহলোকস্থ আত্মপ্রদেশগত অদৃষ্ট পর-লোকস্থ আত্মপ্রদেশের ভোগ কিরূপে সম্পাদন করিতে পারে? শরীরাবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশ অদৃষ্টের আত্রয় বা ভোগের নিয়ামক বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষের নিবারণ হয় না। কারণ, ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি শরীরাবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশে অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। পরলোক স্বর্গিশরীরাবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশে ভোগ নিয়ামক অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় নাই। স্থতরাং স্বর্গিশরীরা-বিচ্ছন আত্মপ্রদেশে ভোগ হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যে ইহলোকস্থ আত্মপ্রদেশে অদৃষ্ট উৎপন্ন হইলেও ঐ অদৃষ্ট আত্মাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অদৃষ্ট যে আত্মাতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহা যে কোন প্রদেশে ঐ আত্মার ভোগ সম্পাদন করিবে। স্থতরাং ইহলোকস্থ আত্মপ্রদেশে সমুৎ-পন্ন অদৃষ্ট পরলোকস্থ আত্মপ্রদেশের ভোগহেতু হইতে পারে। এতত্বতরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে ভোগ নিয়ামক অদৃষ্ট ভোগশরীর অপেক্ষা অত্যন্ত দূরস্থ হইতেছে। কেন না, ইহলোকস্থ আত্মপ্রদেশে অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্মারা পর-লোকস্থ আত্মপ্রদেশে ভোগ সম্পন্ন হইবে। রত্মপ্রভাকার বলেন যে ভোগ শরীর অপেক্ষা দূরস্থ অদৃষ্ট ভোগের নিয়ামক হইবে, এ

বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বিবেচনা করা উচিত যে দৃষ্টানুসারে অদৃষ্টের কল্পনা করিতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, কারণ এবং কার্য্য সমান-দেশ-স্থ হইয়া থাকে। দূরস্থ কারণ দূরস্থ কার্য্যের উৎপাদন করে, ইহা দৃষ্টচর নহে। স্থতরাং অদৃষ্টের বেলায় প্ররূপ কল্পনা সমীচীন বলা যাইতে পারে না।

অট্টালিকার এক প্রদেশে প্রদীপ থাকিলে প্রদেশান্তর আলোকিত হয় না। পৃথিবীর এক প্রদেশে ভ্কম্প, ঝঞ্চাবাত বা জল্প্লাবন হইলে পৃথিবীর প্রদেশান্তরে তজ্জনিত অনিষ্টাপাত হয় না। সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গের প্রাত্নভাব হইলে বিচক্ষণ নাবিকেরা তরঙ্গনির্ভির জন্য সমুদ্রে তৈল নিংক্ষেপ করিয়া থাকেন। সমুদ্রের যে প্রদেশে তৈল নিংক্ষিপ্ত হয়, তদ্বারা প্রপ্রদেশের তরঙ্গের নির্ভি হইয়া থাকে। সমুদ্রের প্রদেশান্তরে তরঙ্গের নির্ভি হয় না। অতএব আত্মার প্রদেশান্তরম্ব অদৃষ্ট প্রদেশান্তরগত ভোগের নিয়ামক হইবে, এই কল্পনা দৃষ্টামুশারিণী হইতেছে না। তৈল—তরল পদার্থের উদ্বেলতা নির্ভি করিতে পারে, ইহা এতদ্বেশেও স্থপরিজ্ঞাত। ডাল উথলিয়া উঠিলে মেয়েরা তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল প্রদান করিয়া তাহার উদ্বেলতা নির্ভি করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, সত্য বটে যে, এক এক শরীরে একটা একটা মন আছে। ঐ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইয়া আত্মাতে অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়। কি,ন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, একটা শরীরে একটামাত্র মন হইলেও একটা শরীরে একটামাত্র আত্মা নহে। সমস্ত আত্মাই সর্ব্বগত বলিয়া প্রত্যেক শরীরে অনস্ত আত্মার সমিধান রহিয়াছে। এক শরীরে মন' এক হইলেও আত্মভেদে মনঃসংযোগের বা আত্মমনঃসংযোগের ভেদ হইবে সন্দেহ নাই। আত্মভেদে মনঃসংযোগের
ভেদ হইলে এক শরীরে অনন্ত আত্মার সহিত এক মনের
অনন্ত সংযোগ হয় ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহা
হইলেও তন্মধ্যে কোন এক সংযোগ ব্যক্তি কোন আত্মার
ভোগের ও অদৃষ্টের হেতু হইবে, এক শরীরে অনন্ত সংযোগ
ব্যক্তি অনন্ত আত্মার ভোগের হেতু হইবে না। এইরূপ
স্বীকার করিলে ভোগের এবং অদৃষ্টের ব্যবস্থা হইতে পারে।

এতত্বভরে বক্তব্য এই যে উক্তরূপ কল্পনা করিলে ব্যবস্থা হইতে পারে বটে, পরস্ত উক্তরূপ কল্পনা করিবার কোন হেতৃ নাই। কেবল ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া প্রয়োজনের অনু-রোধে প্রমাণণূন্য কল্পনা স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহা কিন্তু সমীচীন বলা যাইতে পারে না। কেন না, উক্তরূপ কল্পনা ব্যবস্থার হেতু হইতে পারিলেও উক্তরূপ কল্পনা করিবার কোন হেতু আদে নাই। যাহার হেতু নাই, তাহা স্বয়ং নির্মাল। যাহা নিজে নির্মাল, তদ্ধারা অন্সের ব্যব-স্থার প্রত্যাশা ছুরাশা মাত্র। স্বীকার করি যে মন এক হইলেও আত্মভেদে মনঃসংযোগ ভিন্ন ভিন্ন হইবে। পরস্তু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সংযোগগুলি একরূপ অর্থাৎ সমান-ধর্মাক্রান্ত। সংযোগ ব্যক্তিগত কোনরূপ বৈজাত্য অর্থাৎ বিশে-ষত্ব নাই। স্থুতরাং এই সংযোগ ব্যক্তি এই আত্মার ভোগের হেতু হইবে, অপরাপর আত্মার ভোগের হেতু হইবে না। এর প কল্লনা করিতে পারা যায় না। কেন না; এক শরীরে সমন্ত আখার সন্নিধান রহিয়াছে। এ শরীরে মন একটী

আত্মা।

বটে। কিন্তু ঐ একটা মন ঐ শরীর সন্নিহিত সমূহ আত্মার
সহিত সংযুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে ঐ শরীর নিপ্রাণ্টি
শুভাশুভ কর্মা, একটা মাত্র নির্দিষ্ট আত্মাতে অদৃষ্ট ইৎপাদন
করিবে, অপরাপর আত্মাতে অদৃষ্টের উৎপাদন করিবের।
এইরূপ বলিবার কোন হেতু নাই। অতএব এক শরীরে
সমস্ত আত্মার ভোগপ্রসঙ্গ অপরিহার্য।

শরীর ও মনের সহিত আত্মার স্ব-স্বামিভাব সংবন্ধ স্বীকার করিলে ব্যবস্থার উপপত্তি করা যাইতে পারে বটে. কিন্তু ঐরপ স্ব-স্বামিভাব সংবন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কোন উপায় নাই ইহা পূর্বের বলিয়াছি। কথাটা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার চেক্টা করা যাইতেছে। প্রত্যেক শরীরে অসংখ্য আত্মার সন্ধি-ধান থাকিলেও যে আত্মার যে শরীর সেই শরীর নিস্পান্ত কর্ম্ম সেই আত্মাতেই অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে। এবং প্রত্যেক শরীরে এক একটী মনের সহিত অসংখ্য আত্মার সংযোগ হইলেও যে আত্মার যে মন,সেই মনের সংযোগ সেই আত্মাতেই ভোগের হেতৃ হইবে। এইরূপে দেহ ওমনের সহিত আত্মার স্ব-স্বামিভাব সংবন্ধই ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে। এতত্বভরে বক্তব্য এই যে স্ব-স্বামিভাব সংবন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিলে উহা ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে বটে, কিন্তু স্ব-স্থামিভাব সংবন্ধ নির্দিষ্ট করিবার উপায় নাই। শরীর, সমস্ত আত্মার সন্নিধানে সমুৎপন। মন, সমস্ত আত্মাৰ সহিত, সংযুক্ত। এ অবস্থায় এই আত্মার এই শরীর এবং এই¦আত্মার এই মন এইরূপে শরীর ও মনকে নিয়মিত করিবার কোন হেতু নাই। অদুষ্টের দারাও স্ব-স্বামিভাব দংবন্ধ নিয়মিত করা যাইতে পারে

না। কেন না, অদৃষ্ট নিয়মিত হইলে তদ্বারা স্ব-স্থামিভাব সংবন্ধ নিয়মিত হইতে পারে। পরস্ত অদৃষ্ট নিয়মিত হইবার হেতু নাই । সমস্ত আত্মার সমিধানের অবিশেষ বলিয়া এই আত্মাতে এই অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে অপরাপর আত্মাতে উৎপন্ন হইবে না, এতাদৃশ নিয়মের কোন হেতু নাই। ইহা পূর্কেই বলিয়াছি।

আর একটী বিষয় বিবেচনা করা উচিত। বৈশেষিক আচার্য্যগণ দেহভেদে আত্মভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, আত্মার কর্ত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত আত্মা বিভু বা সর্ববগত, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বলেন যে বৈশেষিক আচার্য্যদিগের মত সমীচীন হয় নাই। প্রথমতঃ কর্ত্তার সর্ব্বগতত্বের কোন প্রমাণ নাই। প্রভ্যুত আমি গঙ্গাতে স্নান করিয়াছি এখন দেবালয়ে দেবার্চ্চনা করিতেছি ইত্যাদি-রূপে কর্ত্তার প্রাদেশিকত্ব অর্থাৎ প্রদেশ বিশেষে অবস্থিতিই অনুভূয়মান হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ অনেক আত্মা সর্ব্বগত বলাও সঙ্গত হয় নাই। কেন না, অনেক আত্মা সর্বাগত হইলে এক স্থানে অনেক আত্মার সন্নিধান স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক স্থানে অনেকের অবস্থিতি আছে, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। বৈশেষিক আচার্য্যগণ দৃষ্টানুসারেই কল্পনা করিয়া থাকেন। অনেকের একদেশহ কোন স্থানে দেখা যায় না। यদি বলা হয় যে, পরিপক আত্রফল লেংহিতবর্ণ এবং মধুর। এস্থলে এক আত্রফলে লোহিতরূপ ও মধুর রুসের সমাবেশ আছে। রূপ ও রস অবশ্য এক নহে। স্থতরাং আত্রফলেই অনেকের অর্থাৎ রূপের ও রুদের সমানদেশত্ব দেখা যাইতেছে। তাহা- .."

হইলে বক্তব্য এই যে, ইহা বৈশেষিক মতে দৃষ্টান্ত হইলৈ . হইতে পারে বটে, কিন্তু বেদান্তমতে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, বেদান্তমতে বস্তুগত্যা গুণের প গুণীর ভেদ নাই। · ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, গুণাদির দ্রব্যাধীনত্ব প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট। যাহারা পরস্পর ভিন্ন, তাহাদের মধ্যে একে অল্যের অধীন হয় না। য়्रकः कम्बलः रोहिगी भ्रेनुः অর্থাৎ শুকু কম্বল লোহিত ধেনু ইত্যাদিস্থলে তত্তৎ বিশেষণ দ্বারা দ্রব্যই প্রতীয়মান হয়। স্থতরাং গুণ দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। উহা দ্রব্যের প্রকার ভেদ মাত্র। ফলতঃ বেদান্তমতে দ্রব্যের ও গুণের বাস্তবিক'ভেদ নাই। কল্লিত ভেদ আছে মাত্র। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, রূপ রসাদির লক্ষণ-ভেদ আছে,তাহা-দের পরস্পার ভেদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। আত্মার লক্ষণ-ভেদ নাই। বৈশেষিকমতে আত্মত্বই আত্মার লক্ষণ। সকল আত্মাতেই আত্মত্বরূপ লক্ষণ অবিশিষ্ট। স্ত্তরাং আত্ম-ভেদ কল্পনার প্রমাণ নাই। পূজ্যপাদ গোবিন্দানন্দ বলেন যে, যজ্ঞদত্তের আত্মা যেমন যজ্ঞদত্তের আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ দেবদত্তের আত্মা হইতেও ভিন্ন নহে। কারণ, যজ্ঞ-দত্তের আত্মাও আত্মা, দেবদত্তের আত্মাও আত্মা।

বৈশেষিক আচার্য্যগণ বলেন যে, অন্ত্যবিশেষ আত্মা সকলের পরস্পার ভেদের হেতু হইবে। অর্থাৎ আত্মত্ব ধর্ম সমস্ত আত্মাতে অবিশিষ্ট বলিয়া, আত্মত্ব ধর্ম পরস্পার ভেদ কল্পনার হেতু হইতে পারে না সত্য, পরস্তু ভিন্ন ভিন্ন আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন অন্ত্যবিশেষ আছে। ঐ অন্ত্য 'বিশেষ সমস্ত আত্মার পরস্পার ভেদ-সাধক হইতে পারে। যেমন দ্রব্যন্ত ধর্ম দারা পৃথিবী জলাদির পরস্পর ভেদ সাধিত না হইলেও পৃথিবীত্ব জলত্বাদি দারা তাহা সাধিত হয়। কেন না, পৃথিবীতে জলত্ব নাই জলে পৃথিবীত্ব নাই। সেইরূপ আত্মত্ব ধর্ম দারা আত্মা সকলের পরস্পর ভেদ সাধিত না হই-লেও অন্ত্য বিশেষরূপ ধর্মদারা তাহা সাধিত হইতে পারে। কেন না, এক আত্মাতে যে অন্ত্য বিশেষ আছে অপরাপর আত্মাতে সে অন্ত্য বিশেষ নাই।

এতত্বভ্ৰৱে বক্তব্য এই যে, যেখানে অম্য কোন ভেদক ধৰ্মা নাই অথচ পদার্থ দকল ভিন্ন ভিন্ন ইহা প্রমাণ দারা প্রতিপন্ন হয়, সেই স্থলে ভেদকধর্ম রূপে অন্ত্য বিশেষ কল্পিত হইয়াছে। পার্থিব পরমাণু প্রভৃতির পরস্পর ভেদ এবং কাল ও আকাশাদির পরস্পার ভেদ অন্ত্যবিশেষ দ্বারা নির্ণীত হয়। কেননা,অন্ত্যবিশেষ সকল ভিন্ন ভিন্ন। একটা পদার্থে যে অন্ত্য-বিশেষ আছে অপর পদার্থে সে অন্ত্যবিশেষ নাই। যেরূপ বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভেদকধর্ম রূপে অন্ত্যবিশেষ পরিকল্পিত হইয়াছে। স্তরাং আত্মার ভেদ প্রামাণিক না হইলে আত্মার ভেদক-রূপে অন্ত্যবিশেষ কল্পিত হইতে পারে না। অনাত্মা হইতে আত্মার ভেদ আত্মন্ন ধর্ম দারাই নির্ণীত হইতে পারে, তজ্জ্য অন্ত্যবিশেষ কল্পনা অনাবশ্যক। আত্মা সকলের প্রস্পুর ভেদের জন্য অন্ত্যানিশ্লেষ কল্পনার আবশ্যক হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মা সকলের পরস্পর ভেদের কোন প্রমাণ নাই। এরূপ অবস্থায় অন্ত্যবিশেষ দ্বার। আত্মভেদ কল্পনা করিতে . গেলে ইতরৈতরাশ্রর দোষ উপস্থিত হয়। কেন না, আত্মভেদ "

সিদ্ধ হইলে তাহার উপপাদনের জন্ম অন্তাবিশেষ কল্পিত হইবে। পক্ষান্তরে অন্তাবিশেষ কল্পিত হইলে তদ্ধারা আত্মভেদ সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ আত্মভেদের জ্ঞান-সাপেক্ষণ অন্তাবিশেষ-জ্ঞান এবং অন্তাবিশেষের জ্ঞান-সাপেক্ষ আত্ম-ভেদ-জ্ঞান, এইরূপে ইতরেতরাশ্রম দোন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

বৈশেষিক আচাৰ্য্যগণ বলেন যে কাল, দিক ও আকাশ এই তিনটী পদার্থ বিভূ। স্তরাং অনেক পদার্থের সর্ব-গতত্বের দৃষ্টান্ত নাই ইহা বলা যাইতে পারে না। কিন্ত বৈশেষিক আচার্যাদিগের এ দুক্টান্তও বেদান্ত মত-সিদ্ধ নহে। বেদান্ত মতে কালাদির বিভুত্ন অঙ্গীকৃত হয় নাই। বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই বিহু নহে। রত্নপ্রভাকার বলেন যে, বিভুত্ন ধর্মা একমাত্র-বৃত্তি এইরূপ স্বীকার করিলে মথেট লাঘব হয়। অত এব বিভূ পদার্থের নানার স্বীকার করা অসমত। অদ্বিতীয় তার্বিক পজ্পোদ রঘুনাথ শিরোমণির মতে দিক, কাল ও আকাশ ঈশ্র হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। ঐ সকল ঈশ্রের নামান্তর মাত্র। তার্কিক শিরোমণি ঈদুশ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি প্রকারাত্রে বেদান্ত মতের কতকটা নিকটবর্তী হইয়াছেন। কেন না, বেদান্তমত অন্যরূপ হইলেওএ অংশে তিনি ৰিভু পদার্থের ভেদ স্বীকার করেন নাই। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, তিনি প্রকারাপ্তরে কতকটা বেদান্ত মতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন ৮ একটা 'কথা বলিতে ভূলিয়াছি। দ্বৈতবাদীরা আঁত্মা সকলের প্রদেশ ভেদ কল্পনা করিয়া ভোগাদি ব্যবস্থার

সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন। স্থধীগণ বিবেচনা করিবেন যে প্রদেশভেদ স্বীকার করিলে আত্মভেদ স্বীকারের িকিছুমাত্র প্রয়োজন হইতেছে না। অসংখ্য আত্মার প্রদেশভেদ স্বীকার না করিয়া এক আত্মার প্রদেশভেদ স্বীকার করিলেই ব্যব্ধা উপপন্ন হইতে পারে। আত্মভেদ-কল্পনার অন্য কোন প্রমাণ নাই। কেবল ভোগাদির ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে—একাত্মবাদে তাহা উপপন্ন হয় না বলিয়া আত্ম-ভেদ কল্লিত হইয়াছে। স্তধীগণ দেখিলেন যে আত্মভেদ-পক্ষেও ভোগাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। কর্ণঞ্ছিৎ ব্যবস্থার সমর্থন একাল্লবাদেও হইতে পারে। নখন একাল্লবাদেও ভোগাদি ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে, তখন ভোগাদি ব্যবস্থার উপপাদনের জন্ম আত্মভেদ কল্পন। অবশ্যই গৌরব-পরাহত, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে. আগ্নভেদ স্বীকার করিলে অদ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধও উপস্থিত হয়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

বৈশেষিক মতে আকাশ এক, কিন্তু ভেরী ও বীণাদি কারণ ভেদে এক আকাশেই তার ও মন্দ শব্দের ব্যবস্থা তাঁহারাও স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নীহে, বৈশেষিক মতে আকাশই প্রবণেন্দ্রিয়। আকাশ এক স্ততরাং জগতে প্রবণেন্দ্রিয় এক হইলেও কর্ণশক্ষ্ণীরূপ উপাধি ভেদে প্রবণে-ক্রিয়ের ভেদ এবং শব্দগ্রহণের ব্যবস্থা তাঁহাদের মতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বৈশেষিকেরা যখন এক পদার্থে উপাধি-ভেদে ব্যবস্থা সীকার করিয়াছেন, তখন ব্যবস্থা সমর্থনের জন্ম আজ্বাভেদ শ্বীকার করা তাঁহাদের উচিত হয় নাই। উপাধি- ভেদে এক আত্মাতে স্থুখ ছুঃখ ভোগাদির ব্যবস্থা স্বীকার করাই তাঁহাদের উচিত ছিল। মান্ধেমামগ্রাস্থ এই সূত্র দ্বারা কণাদ শাস্ত্র-প্রমাণের উপরেই নির্ভর, করিয়াছেন। আত্মা এক এবং উপাধি ভেদে ভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত,—

उपाधिना क्रियते भेल्र्इपः।

ইত্যাদি উপনিষৎ শাস্ত্রে এবং অত্যাত্য শাস্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় ি ইয়াছে। অদৈতবাদে যে উপনিষদের তাওপা অনেক স্থলে বিরত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ছেত্রীদীর স্থ-তুংখ ভোগাদির ব্যবস্থার জন্মই আত্মভেদ স্বীকার করি । ছুঃখের বিষয় যে, আত্মভেদ স্বীকার করিয়াও তাঁ**হারা ব্যব**ন্ধার সমর্থন করিতে পারেন নাই। স্ত্রাং **মহ্মিরটি লয়ন ন মান্টা**-व्याधि: ; এই ভায়ের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। ভায়দীর তাৎপর্য্য এই,আরোগ্য কামনায় লগুন ভক্ষণ করা হইল কিন্তু ব্যাধি বিদূরিত হইল না। দ্বৈতবাদীরা ব্যবস্থা সমর্থন করিবার জন্য আত্মভেদ স্বীকার করিলেন অথচ তদ্বারা ব্যবস্থা সমর্থিত হইল না। অতএব বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধির ভেদবশতঃ শ্রুত্য-মুমত এক আত্মাতেই সুখতুংখাদির ব্যবস্থা অঙ্গীকার করা উচিত। শুনুত বিরুদ্ধ আত্মভেদ কল্পনা করা উচিত নহে। স্ত্রাং বেদান্ত্রিদিদান্ত যে অতীব সমীচীন, তাহা স্থাদিগ্রে বলিয়া দিতে হইবে না।

# দ্বিতীয় লেক্চর

#### আত্মা।

আত্মা এক হইলেও উপাধিভেদে স্তথ্যতুংখভোগের ব্যবস্থা

হইতে পারে। তৃতরাং তৃথজুঃখাদির ব্যবস্থার জন্য আত্মভেদ কল্পনা করা অসঙ্গত। অধিকন্ত আত্মভেদপক্ষে ব্যবস্থা হইতে পারে না, ইহা পূর্বের বলিয়াছি। এখন উপাধিভেদে কিরূপে ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা যাই-তেছে। এবিষয়ে বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। তন্মধ্যে অবচ্ছিন্নবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ এই চুইটা মতের সমধিক প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ অব-চ্ছিন্নবাদে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈত্য এবং প্রতিবিম্ববাদে অন্তঃ-করণ-প্রতিবিন্ধিত চৈতন্য জাঁবাত্মা বলিয়া অঙ্গাঁকত হইয়াছে। অবজ্জিলবাদীরা বলেন যে, অনাদি অনন্ত অদিতীয় চিন্মাত্র, সমস্ত জগং ব্যাপিয়। অবস্থিত আছেন। অন্তঃকরণগুলি শরীরভেদে ভিম্ন ভিম্ন। অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন। অতএব অন্তঃকরণ, চৈতত্তের অবচ্ছেদক হইতে পারে। এইরূপ; যুক্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন চৈত্যুই জীবালা। অন্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদে অন্তঃকরণাবিচ্ছিন্ন চৈত্যুরূপ জীবালাও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। বৈমন আকাশ এক হইলেও উহা সর্ব্রগত বলিয়া

সমস্ত পদার্থের সহিত তাহার সংবন্ধ আছে, এই জন্য ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদিরপে ঘটপটাদিরপ-উপাধির ভেদে আকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। সেইরপ আত্মা এক হইলেও অন্তঃকরণরপ-উপাধির ভেদে তত্তদন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ নানার্রপে প্রতীয়মান হুইবে। সর্ব্যাত আকাশের যেমন ঘটাদি পদার্থ দারা অবচ্ছেদ্ অবস্থ স্থাবী, সর্ব্যাত চৈতন্যের অন্তঃকরণ দারা অবচ্ছেদ্ ও সেইরপ অবশ্য স্থাবী। উক্তরূপে চৈতন্যের অন্তঃকরণাদি দারা অবচ্ছেদ্ অবশ্র স্থাবী। উক্তরূপে চৈতন্যের অন্তঃকরণাদি দারা অবচ্ছেদ্ অপরিহার্য্য বলিয়া অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীবার্মা, স্থাকার করাই সঙ্গত। অবচ্ছিন্নবাদের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধার প্রদর্শিত হইল। অবচ্ছিন্নবাদির বিবেচনা করেম যে,—
শ্রেম্যা নানাত্মনইন্যথা বাবি হাম্মিরনবাব্রেম্যীয়ন ত্বী।

এই সূত্রদার। ব্রেমসূত্রকর্তা ভগবান্ বেদব্যাস অব্টিছন্নবাদ অনুমোদন করিয়াছেন। সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ এইরূপ। জীবালা পরসালার অংশ। কেন না, মীন্ত্রেছআং, নমিব বিহিলা মনেদন্ত্রমিনি। অর্থাৎ পরসালার অন্থেশ কর্ত্রব্য। তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবালা ও পরমালার নানাম্ব বা ভেদ নিদ্দিষ্ট হইন্যাছে। পরমালা অন্থেক্টব্য ও বেল্ল এবং জীবালা অন্থেমণ কর্ত্তা ও বেল্লা। নানাম্ব বা ভেদ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিচ্ছু লিঙ্গ যেমন অগ্রির অংশ, জীবালা সেইরূপ পুরমালার অংশ। নানাব্যপদেশ আছে বলিয়া জীবালা ও পরমালা বাস্তবিক ভিন্ন এরূপ জীবালা ও পরমালার নানাত্রভাপক ব্যপ্রদেশ আছে,

সেইরূপ অনানাত্বজ্ঞাপক ব্যপদেশও শাস্ত্রেই আছে। অথর্ব-বেদের ব্রহ্মসূক্তে শ্রুত হয় যে,—

## ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मे मे कितवा उत ।

অর্থাৎ কৈবর্ত্ত, দা ক্রিক্সকর্তা এবং দ্যুতকারী এ সমস্তই ব্রহ্ম। ভাষ্যকার বলেই যে, এস্থলে নিক্ষ্ট শ্রেণীর জীবের উদাহরণ প্রদর্শন দারা সমস্ত জীব বস্তুগত্যা ব্রহ্ম, ইহাই বুঝান হইয়াছে। স্থানান্তরেও ব্রহ্মপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে,—

## त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीगोंदिण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विख्वतोसुखः॥

ব্রন্ধকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, হে ব্রন্ধ! তুমি ক্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী। তুমি জীর্ণ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন কর, তুমি নানারূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। এইরূপে ও অন্তরূপেও জীব ব্রন্ধের অভেদ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্কোক্তরূপে ভেদও উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব উভয় প্রকার উপদেশের সামগ্রস্তের জন্ম আচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অগ্নির বিক্ষুলিঙ্গের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ।

## पादोख सर्वाभूमानि विपादखास्तं दिवि।

এই পরমাত্মার একপাদ অর্থাৎ এক অংশ সমস্ত জীব। তিনপাদ অর্থাৎ অপর তিন অংশ অমৃত। এতদ্বারাও জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ ইহা প্রতীত হইতেছে। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

भमेवांशो जीवलोके जीवसूतः सनातनः।

জীবার্থা প্রমাতার অংশ। অবচ্ছিন্নবাদীরা বিবেচনা

করেন যে, এতদ্বারা অবচ্ছিন্নবাদ যে সূত্রকারের অনুমত, ইহা
বুঝা যাইতেছে। যাহা অবচ্ছিন্ন তাহা অংশরূপে নির্দিষ্ট
হইতে পারে। অনবচ্ছিন্ন পরমান্মার বস্তুগত্যা অংশাংশিভাব
হইতে পারে না বটে, কিন্তু আকাশের বস্তুগত্যা অংশাংশিভাব
ভাব না থাকিলেও ঘটাবচ্ছিন্ন আকশি যেমন মহাকাশের
অংশরূপে বিবেচিত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈত্যু
মহাচৈত্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। নিরবয়ব
আকাশের ন্যায় নিরবয়ব চৈত্রন্যের বস্তুগত্যা অংশাংশিভাব
একান্ত অসম্ভব। পূর্কোক্ত রূপে জীবান্মার ও পরমান্মার
ভেদ এবং অভেদ উভয়ই শ্রুত হইয়াছে। পরস্তু জীবান্মা
বস্তুগত্যা পরমান্মা হইতে ভিন্ন নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য
লোকবৃদ্ধির অনুসর্গ পূর্কবিক দয়ামর্মা শ্রুতি অংশাংশি ভাব
কল্পনা করিয়। উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অন্য প্রসঙ্গে
ভূতবিবেকে উক্ত হইয়াছে যে,---

## निगंशिऽप्यंगमारोष्य कत्ये ऽंगे वेति एच्छतः । तद्भावयोत्तगं बूते युतिः यीतुर्हितैविगो ॥

পরমাত্মা নিরংশ হইলেও লোকে তাঁহাতে অংশের আরোপ করিয়া, মায়াশক্তি কংল্ল পরমাত্মাতে অবস্থিত কি তাঁহার অংশবিশেষে অবস্থিত এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। প্রশ্নকর্তার এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তর করিবার সময়ে প্রোতার হিতৈষিণী শ্রুতি প্রশ্নকর্তার ভাষাতেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হইলে জীবাত্মা ঈশিতব্য এবং পরমাত্মা ঈশিতা এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, জীবাত্মা অন্তঃকরীণোপাধিক

এবং পর্মাত্মা মায়োপাধিক অর্থাৎ জীবাত্মার উপাধি অন্তঃ-করণ, প্রমান্নার উপাধি মায়া। জীবাত্মা ও প্রমাত্মা উভয়েই ্যখন উপাধিক, তখন জীবাত্মা নিয়ম্য প্রমাত্মা নিয়ন্তা, এরূপ বিভাগ হইবার কোঁছ হেতু নাই। এতগ্রন্তরে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মার উপাথিভূত মায়া নিরতিশয় বা উৎকৃষ্ট এবং জীবাত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণাদি নিহীন বা নিকৃষ্ট। এই জন্য উৎকৃষ্টোপাধিসম্পন্ন ঈশ্বর নিকৃষ্টোপাধিসম্পন্ন জীবাত্মার নিয়ন্তা হইতে পারেন। উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন ব্যক্তি নিকৃষ্ট শক্তিশালীদিগের নিয়ন্তা হইয়া থাকেন, লোকে ইহার উদা-হরণের অভাব নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত যে অবিল্লা-প্রত্যুপস্থাপিত উপাধিবশতঃই জীবালা নিয়ম ও ঈশ্বর নিয়ন্তা। এই নিয়ম্য-নিয়ন্ত,ভাব বান্তবিক নহে। কেন না, আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইলে তদ্বভান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া নায়। তৎকালে অজ্ঞানকায়্য অভঃকরণাদিরূপ উপাধিও বিনস্ট হয়। স্ত্তরাং নিয়ম্য নিয়ন্তৃভাব থাকিতে পারে না। স্তরেগরাচাটা বলিয়াছেন-

ईग्रेशितव्यमंब यः प्रत्यगद्गानहितुजः।

सलग्ज्ञाने तमाध्वस्ताबी खराणामपी खरः॥

অর্থাৎ জীবারা ঈশিতব্য প্রমারা ঈশিতা, এইরূপে ঈশিতব্য এবং ঈশিত সংবন্ধের হেতু জীবারাার স্করপের অজ্ঞান। জীবারাার সম্যক্ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ জীবারাার ব্রহ্মন্ত সাক্ষাৎ-কৃত হইলে পূর্কোক্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। তথন আর ঈশিতব্য-ইশিত্-ভাব থাকে না। তথন জীবারা নিজেই ঈশ্রদিগেরও ঈশ্র হয়।

্ত্রবিদ্ধবাদ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এখন প্রতি-বিশ্ববাদ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রতিবিদ্ধবাদীরা বলেন যে, অন্তঃকরণাবিচ্ছিন্ন চৈতন্য জীবাত্মা নহে। কেন নহে, তাহার হেতু পরে প্রদর্শিত হইবে। তাঁহারা গুলেন যে, অন্তঃকরণ-প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যই জীবাত্মা। অন্তঃকরণ বা বৃদ্ধি সত্ত্ব-প্রধান স্নতরাং স্বচ্ছ। তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিশ্বিত হয়। এই চিৎপ্রতিবিশ্বই জীবাত্মা। বৃদ্ধিরূপ উপাধিভেদে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিশ্বও ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া স্থুখ তুঃখ ভোগাদির ব্যবস্থা অনায়াসে সমর্থিত হইতে পারে।

আশস্কা হইতে পারে যে, য়য়৾য় नाना য়য়ঢ়য়ায় ইত্যাদি
পূর্বে লিখিত রক্ষসূত্রে জীবালা পরমালার অংশ ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্ধারা অবচ্ছিরবাদ প্রতিপন্ন হয়।
য়তরাং প্রতিবিম্ববাদ রক্ষসূত্র-বিরুদ্ধ। এতত্ত্রেরে
বক্তব্য এই যে, জীবালা পরমালার অংশ এতদ্ধারা
যেমন অবচ্ছিরবাদ প্রতিপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ
প্রতিবিম্ববাদও প্রতিপন্ন হইতে পারে। কারণ, অবচ্ছেদক
উপাধিভেদে যেমন জীবালা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। অতএব অন্তঃক্রণাবচ্ছির চৈত্র যেমন মহাচৈত্রের অংশ বলিয়া
বিবেচিত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈত্রাও
মহাতৈতনেরে অংশ বলিয়া অনামাসে বিরেচিত হইতে পারে।
তাহা হইলে য়য়া নানা য়য়বিয়ার্ ইত্যাদি সূত্রের সহিত্
প্রতিবিম্ববাদের কোনরূপ বিরোধ হইতেছে না। য়য়া
নানা য়য়বিয়ান্ ইত্যাদি সূত্রেরার অবচ্ছিরবাদেই সূত্রকারের

অভিপ্রেত, প্রতিবিশ্ববাদ অভিপ্রেত নহে, তর্কমুখে ইহা স্বীকার করিলেও প্রতিবিশ্ববাদ ব্রহ্মসূত্রের বিরুদ্ধ ইহা বলা যাইতে পারে না। বরং প্রতিবিশ্ববাদই ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রেত, ইহা বলাই সমধিক সঙ্গত ইইবে। কারণ স্বামী নানা অঘইমান্ ইত্যাদি সূত্র অবচ্ছিন্ন থাদের বোধক হইলেও বলা যাইতে পারে যে, ঐ সূত্রদ্বারা অবচ্ছিন্নবাদ প্রতিপাদন করিয়া পরে উপসংহারকালে ভগবান বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে,—

#### शाभाम एव च।

অর্থাৎ জীবাত্বা পরমাত্বার আভাস, কি না প্রতিবিশ্ব।

মামাম एব ব এই সূত্রে एব শব্দ প্রয়োগ করাতে বেশ বুঝা

যাইতেছে যে, প্রতিবিশ্বপক্ষই রক্ষাসূত্রকারের অভিপ্রেত।
উপক্রম সময়ে শ্রমা লালা অঘইসাল্ এই সূত্রদারা যে অবচিছ্নবাদের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক সূত্রকারের
অভিপ্রেত নহে, উহা একদেশীর মত মাত্র। ভগবান্ গোবিন্দানন্দ ভাষ্যরত্নপ্রভাগ্রন্থে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি
বলেন—

श्रंग द्रत्याद्यस्त्रे जीवस्थांग्रत्वं घटाकाग्रस्थेवोपाध्यवच्छे द बुडगोत्तं, सम्प्रति एवकारिगावच्छे दपचारुचिं सूचयन् रूपं रूपं प्रतिरूपोबभृवेत्यादिश्रुतिसिक्षं प्रतिविम्बपचमुपन्यस्यति भगवान् सूत्रकारः।

অর্পাং শ্বর্মা নালা অব্দ্রান্ ইত্যাদি সূত্রে জীবের অংশত্ব বলা ইইয়াছে। ঘটাকাশ যেমন ঘটরূপ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ জীবাল্লাও অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই বিবেচনায় জীবাল্লা পরমাল্লার অংশ ইহা বুলা হইয়াছে। এখন স্থানাম एব च এই সূত্রে एব শব্দ নির্দেশ করিয়া ভগবান্ সূত্রকার অবচ্ছেদ পক্ষে নিজের অরুচি প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং জীবাত্মা পরমাত্মার আভাস এইরূপ বিলয়া প্রতিসিদ্ধ প্রতিবিদ্ধ পক্ষে নিজের অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিবিদ্ধ বিলয়াছেন,— গ

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्तानपे। भिन्ना ब्रुधैकोनुगच्छन्। उपाधिना क्रियते भेदरूपा देव: चेतेष्ये वमजोयमात्मा॥

জ্যোতিংস্বরূপ সূর্য্য এক। তিনি যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলে অনুগত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুপ্রকার অর্থাৎ অনেক হন, সেইরূপ আত্মা চিন্মাত্র এবং এক হইলেও উপাধিদারা ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেহাদিতে অনেক হন। স্মৃতিও বলিয়াছেন,—

# एक एव त् भूताता भूते भूते व्यवस्थित:। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्॥

এক ভূতাত্মাই নানা দেহে অবস্থিত। তিনি এক হইয়াও জলচন্দ্রের ন্যায় অর্থাৎ জল-প্রতিবিশ্বিত চন্দ্রের ন্যায় বহু প্রকারে অর্থাৎ অনেকরূপে দৃষ্ট হন।

কেহ আপতি করেন যে, আত্মার রূপ নাই। স্থতরাং বৃদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিদ্ধ পতিত হয় ইহা বলা যাইতে পারে না। দর্পণে মুখের প্রতিবিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মুখের রূপ আছে। স্থতরাং রূপবদ্বস্তু অর্থাৎ যাহার রূপ আছে, তাহা অন্যত্র প্রতিবিদ্ধিত হইতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, যাহার রূপ নাই, তাহার প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে না। আ্যার রূপ নাই এই জন্য আত্মার প্রতিবিদ্ধ ইইতে পারে

না। এতছন্তরে বক্তব্য এই যে, যাহার রূপ নাই, তাহার প্রতিবিদ্ধ হয় না, একথা ঠিক নহে। কেন না, রূপের রূপ নাই, অথচ স্ফটিকাদিতে রূপের প্রতিবিদ্ধ দেখা যাইতেছে। লোহিতাদিরূপযুক্ত বস্তু স্ফটিকের নিকটস্থ হইলে স্ফটিকে লোহিতাদিরূপের প্রতিবিদ্ধ প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। তাহার অপলাপ করা যাইতে পারে না।

আপত্তিকারীরা বলেন যে, নীরূপ বস্তুর প্রতিবিশ্ব হয় না এ কথা ঠিক না হইলেও নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিশ্ব হয় না, একথা ঠিক। অর্থাৎ যে দ্রব্যের রূপ নাই, তাহার প্রতিবিশ্ব হয় না, এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। রূপ দ্রব্যপদার্থ নহে, এই জন্য উহা নীরূপ হইলেও তাহার প্রতিবিশ্ব হইবার কোন বাধা নাই। আত্মা কিন্তু দ্রব্যপদার্থ অথচ নীরূপ বা রূপণুন্য। স্তরাং আত্মার প্রতিবিশ্ব হইতে পারে না। বৈশেষিক আচার্য্যাদিগের মতে—ক্ষিতি, জল, তেজ, বারু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টা দ্রব্যপদার্থ বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের মতেবারু প্রভৃতি পদার্থে রূপ নাই। অতএব আত্মা নীরূপ দ্র্যা। স্থতরাং আত্মার প্রতিবিশ্ব অসন্তব্য

এই আপতির উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমতং নীরূপ দ্বের প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে না এইরূপ রলা হইয়াছে। কেন হুইতে পারে না, তাহার কোন হেতৃ প্রদর্শন করা হয় নাই। হেতু ভিন্ন কোন বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে না। স্তরাং নীরূপ দ্বেরে প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে না ইহা কল্পনা মাত্র। ঐ কল্পনার কোনং প্রমাণ নাই। যাহার প্রমাণ নাই, তথাবিধ কল্পনা অনুসারে কোন বস্তু অভ্যুপগত বা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, রূপবদ্দ্রব্য প্রত্যক্ষণোচর স্থতরাং তাহার প্রতিবিশ্বও প্রত্যক্ষণোচর হয়। নীরূপ দ্রব্য প্রত্যক্ষণাচর হয় না। নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিশ্ব প্রত্যক্ষণোচর হয় না বলিয়া নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিশ্ব হয় না এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। কারণ, বস্তুর অন্তিবেশ্ব হয় না এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। কারণ, বস্তুর অন্তিবেশ্ব প্রতি একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ নহে। অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বলিয়া যেরূপ নীরূপ দ্রব্যের অন্তিশ্ব শ্বাকার করা হইয়াছে, সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ হইলেও পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি-প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া আত্মার প্রতিবিশ্বের অন্তিশ্বও শ্বাকার করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, বৈশেষিক আচার্যগেণ ক্ষিত্যাদি নয়টী পদার্থে
অনুগত একটা দ্রবাত্ব জাতি স্বীকার করিয়া ক্ষিত্যাদি
নয়টা পদার্থের দ্রব্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ
তাঁহাদের মতে ক্ষিত্যাদি নয়টা পদার্থ দ্রব্য নামে কথিত
হইয়াছে। বৈশেষিক আচার্যেরা স্বীকার করেন য়ে,
জাতি অনুগত-প্রত্যয়-সিদ্ধ। য়েমন সকল ঘটেই ঘট
এইরূপ অনুগত প্রতীতি আছে বলিয়াসকল ঘটে একটা ঘটত্ব
জাতি আছে। সকল মনুষ্যেই মনুষ্য এই রূপ প্রতীতি
আছে বলিয়া সকল মনুষ্যে একটা মনুষ্যত্ব জাতি আছে,
ইত্যাদি বিশেষিক আচার্যেরা বলেন য়ে, ক্ষিত্যাদি
নয়টা পদার্থেই দ্রব্য এইরূপ অনুগত প্রতীতি আছে।

অর্থাৎ ক্ষিতি দ্রব্য, জল দ্রব্য, তেজ দ্রব্য, ইত্যাদি রূপে

নয়টা পদার্থেই দ্রব্য এইরূপ অনুগত প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব উক্ত নয়টা পদার্থে একটা দ্রব্যত্ব জাতি : আছে।

বৈশেষিক আচার্য্যেরা এইরূপ বলেন বটে, পরস্ত সর্ব্ব-সাধারণে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। লোকিক-দিগের অর্থাৎ সর্ববসাধারণের ক্ষিত্যাদি নয়্টী পদার্থে দ্রব্য রূপে অনুগত প্রতীতি আদৌ নাই। স্থতরাং নবানুগত দ্বত্বে জাতি সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য তাঁহারা যে ক্ষিত্যাদি ন্যুটী পদার্থের দ্রুব্য এই একটা সাধারণ নাম দিয়া-ছেন. তাহাই প্রমাণপুন্য হইতেছে। নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিশ্ব হয় না এই কল্পনা ঐ নামমূলেই সমুদ্রাবিত হইয়াছে। অর্থাৎ বৈশেষিক আচার্য্যগণ আত্মার দ্রব্য নাম দিয়া আপত্তি তুলিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রদত্ত নাম অনুসারে আত্মার প্রতি-বিম্ব হইতে পারে না। এতাদৃশ আপত্তির কিরূপ সারবতা আছে, তাহা স্থীগণ অনায়াদে বুঝিতে পারিবেন। তজ্জ্য বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। নারূপ বস্তুর প্রতিবিম্ব হয় না, বৈশে-ষিক আচার্য্যেরাও এ কথা বলিতে পারেন না। কেন না, রূপ নীরূপ হইলেও তাহার প্রতিবিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, এই জন্য তাঁহারা বলেন যে, নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হয় না। তাঁহাদের মতে রূপ দ্রব্য নহে আল্লা দ্রব্য। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বস্তুগত বা পদার্থগৃত কোন আপত্তি হইতে না পারিলেও বুঁহিাদের প্রদত্ত নাম অনুসারে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। এ স্বাপত্তি অকিঞ্ছিকর। অধিকন্ত হাঁহাদের প্রদত্ত নাম যে ঠিক হয় নাই, তাহা প্র্রেট বলিয়াতি।

্তৃতীয়তঃ, বৈশেষিক আচার্য্যেরা দ্রব্যের যে লক্ষণ দিয়াছেন, ঐ লক্ষণ ঠিক হইয়াছে কি না এবং ঐ লক্ষণ আত্মাতে নির্কিবাদে সঙ্গত হয় কি না, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। ভগবান্ কণাদ দ্রব্যের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

### क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यसचणम् ।

যাহা ক্রিয়াযুক্ত, গুণযুক্ত এবং সমবায়ি কারণ, তাহা দ্রব্য।
আকাশাদি দ্রব্যে ক্রিয়া নাই বটে, কিন্তু গুণ আছে এবং
সকল দ্রব্যই গুণের সমবায়ি কারণ। গুণাদিতে ক্রিয়া
নাই, গুণ নাই, স্থতরাং গুণাদি পদার্থ সমবায়ি করিণও নহে।
এই জন্য গুণাদি পদার্থ দ্রব্য নহে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া
যায় যে—

### ं एकं रूपं हे रूपं रूपं रसात् पृथक्

অর্থাৎ একটা রূপ, চুইটা রূপ, রূপ রস হইতে পৃথক্
এইরূপে রূপাদিগুণেও একছাদি সংখ্যার এবং পৃথক্ত্বর
প্রতীতি হইয়া থাকে। বৈশেষিক মতে সংখ্যা এবং পৃথক্ত্ব
গুণ পদার্থ বলিয়া অঙ্গীরুত হইয়াছে। রূপাদিগুণে একছাদিগুণ থাকিলে রূপাদিগুণ একত্বাদি গুণের সমবায়ি
কারণও হইবে স্তরাং রূপাদিগুণে দ্রুলক্ষণের অতিব্যাপ্তি
ইইতেছে, অর্থাৎ কণাদের লক্ষণ অনুসারে ক্ষিত্যাদি পদার্থের
ন্যায় রূপাদিগুণও দ্রা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এতন্ত্তরে বৈশেষিক আচার্য্যগণ বলেন যে, রূপাদিকত অর্থাৎ গুণাদিতে সংখ্যাদির প্রতীতি ভান্ত প্রতীতি মাত্র, উহা যথার্থ প্রতীতি নহে। ক্ষিত্যাদি নয়টী দ্রব্যে সংখ্যাদির

প্রতীতিই¦যথার্থ প্রতীতি। স্থতরাং গুণাদিতে দ্রব্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। অর্থাৎ রূপাদি গুণ দ্রব্য বলিয়া পরি-্গণিত হইতে পারে না। বৈশেষিক আচার্য্যেরা গুণ দ্রব্যের লক্ষণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন অথচ দ্রব্যে গুণ প্রতীতি যথার্থ, গুণাদিতে গুণ প্রতীতি যথার্থ নহে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন্ পদার্থ কোন্ পদার্থে থাকে, কোন্ পদার্থেই বা থাকে না, একমাত্র অনুভব তাহার প্রমাণ ইহা বৈশেষিক আচার্য্যদিগেরও অনুমত। এখন বিবেচনা করা উচিত যে ক্ষিত্যাদি দ্রব্যেও একস্বাদির অনুভব হইতেছে, রূপাদি গুণেও এক হাদির অনুভব হইতেছে। তন্মধ্যে দ্রব্যে একহাদির অনুভব নথার্থ, রূপাদি গুণে একহাদির অনুভব যথার্থ নহে, এতাদৃশ কল্পনা করিবার কোন বিশেষ হেতৃ নাই। তুল্যরূপ অনুভবদ্বয়ের মধ্যে একটী যথার্থ অপরটী অযথার্থ, বিনা কারণে এইরূপ কল্পনা করা কতদূর সঙ্গত, স্থণীগণ তাহার বিচার করিবেন। বৈশেষিক আচার্য্য-দিগের নিতান্ত গরজ পড়িয়াছে বলিয়াই দ্রব্যে একস্বাদি প্রতীতি যথার্থ, রূপাদিতে একত্মাদি প্রতীতি যথার্থ নহে. তাঁহার। এইরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। সর্ক্রসাধারণে তাহা নির্কিরোধে স্বীকার করিবে কেন ?

সে যাহা হউক, বৈশেষিক মতে আত্মার কতিপয় গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আত্মা এ সকল গুণের আশ্রয় এবং তথ্যধ্যে যে গুণগুলি জন্য আত্মা তাহার সমবায়ি কারণ স্বর্থ তাহাদের মতে আত্মা দ্রব্য পদার্থ হইতে পারে। বেদান্ত মতে কিন্তু আত্মাকে দ্রব্য পদার্থ বলা যাইতে পারে না। বেদান্তমতে আত্মা নিগুণ ও নিক্রিয়। বেদান্তমত অর্থাৎ আত্মার নিগুণত্ব, শ্রুতিসিদ্ধ। বৈশেষিক্যত অর্থাৎ আত্মার দণ্ডণত্ব, বৃদ্ধিকল্পিত মাত্র। প্রতিবিরুদ্ধ কল্পনা অনাদরণীয় হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। স্থীগণ স্বরণ করিবেন যে, বৈশেষিক আচার্য্যদিগের পরিকল্পিত সমবায় পদার্থের অস্তিত্ব বৈদান্তিক আচার্য্যগণ স্বীকার করেন নাই। সমবায় নামে কোন পদার্থ নাই, উহার কল্পনা করিতে পারা নায় না, ইহাও তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া-ছেন। সমবায় নামে কোন পদার্থ না থাকিলে সম<del>বা</del>য়ে কারণ এ কথাই নিরালম্বন হইয়া পড়ে। ততরাং সমবায়ি কারণত্ব দ্বোর লক্ষণ ইহা যে অজাতপ্ত্রের নামকরণের ন্যায় একান্ত অসঙ্গত, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। প্রতিপন্ন হইল যে বৈশেষিকান্তমত দুবা লক্ষণ আত্মাতে সঙ্গত হয় না। আলা যখন বৈশেষিকাভিমত দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত হইতেছে না, তখন নীরূপ দ্রোর প্রতিবিদ্ধ হয় না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিলেও আ্লার প্রতিবিদ্ধ হইবার কোন বাধা হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, মাঁমাংসক মতে শব্দ দ্বা পদার্থ। শব্দের রূপ নাই, ইহা সর্ব্বাদি-সিদ্ধ। শব্দের রূপ থাকিলে শব্দের চাক্ষ্য প্রত্যক্ষ হইত। তাহা হয় না, এই জন্ম বুঝিতে পানা যায় যে, শব্দের রূপ নাই। অথচ শব্দের প্রতিবিশ্ব ইইতেছে। প্রতিধ্বনিই শব্দের প্রতিবিদ্ধ। রূপের প্রবং রূপবদ্ধার প্রতিরূপ যেমন তাহার প্রতিবিদ্ধ। রূপাদি পদার্থ প্রতিধ্বনিও সেইরূপ ধ্বনির প্রতিবিদ্ধ। রূপাদি পদার্থ দুক্তব্য, এই জন্ম তাহার প্রতিবিদ্ধও দেখিতে পাওয়া যায়।
শব্দ শ্রোতব্য পদার্থ, তাহার প্রতিবিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়
না বটে, কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত বস্তু বা আসল
বস্তুর নাম বিদ্ধ, তাহার প্রতিরূপের নাম প্রতিবিদ্ধ। বিদ্ধ
প্রতিবিদ্ধের এইরূপ ব্যবস্থা লোকসিদ্ধ। ধ্বনি প্রকৃত বস্তু,
প্রতিধ্বনি তাহার প্রতিবিদ্ধ। গোপুরাদি প্রদেশে শব্দ
প্রতিফলিত হইলে বর্ণপদাদিযুক্ত শব্দ প্রতীয়মান হইয়া
থাকে। কিন্তু কণ্ঠাদিপ্রদেশেই বর্ণপদাদির অভিব্যঞ্জক
ধ্বনির উৎপত্তি হয়। গোপুরাদি প্রদেশে বর্ণপদাদির অভিব্যঞ্জক
ধ্বনির উৎপত্তি হয়। গোপুরাদি প্রদেশে বর্ণপদাদির অভিব্যঞ্জক
ধ্বনির উৎপত্তি হয়। গোপুরাদি প্রদেশে নাই। স্নতরাং
তৎপ্রদেশে বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই
জন্য বলিতে হইতেছে সে গোপুরাদি প্রদেশে প্রকৃত শব্দ
শ্রুত হয় না প্রকৃত শব্দের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়।

यानि इकेरिक नारत रा, किंशिनि श्राम्स रा स्वित छेर निष्ठ हा, वीकी कत्र ने नार्य के स्वित के श्राम्स श्री के स्वित के श्री कि श

অর্থাৎ বীচীতরঙ্গন্তায়ে যে শব্দ উৎপাদিত হয়, ভাহা ্আগ্র প্রদেশ অবচ্ছেদেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এক স্থানে উচ্চ শব্দ উচ্চারিত হইলে স্থানান্তরক্ষ শ্রোতা তাহা শুনিতে পায়। অন্য স্থানে প্রথম যে শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে এই শব্দের সহিত স্থানান্তরম্ব শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন সংবন্ধ নাই। অবশ্য বীচীতরঙ্গন্যায়ে সমূৎপন্ন পরবর্ত্তী শক্ষ স্থানান্তরম্ব শোতার শ্রুতিগোচর হয়। তাহা হইলেও শ্রোতা যে প্রদেশে অবস্থিত হইয়া শব্দ শুনিতে পায় ঐ প্রদেশ অবচ্ছেদে ঐ শব্দ প্রতীয়মান হয় না। অর্থাৎ শ্রোতা এরূপ বোঝে না যে, এইখানে এই শব্দ হইডেই। শ্রোতা স্পান্টই বুঝিতে পারে যে, এই শব্দ অমুক স্থানে হইয়াছে। দূর হইতে আর্ভধ্বনি শ্রুত হইলে দ্য়ালু শ্রোতা ঐ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া আর্ত্ত পরিত্রাণের জন্য প্রধাবিত হয়। এতাবতা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোতা যে স্থানে অবস্থিত হইয়া শব্দ শুনিয়াছে উহা ঐ স্থানের শব্দ, কখনই তাহার ঐরূপ বিবেচনা হয় নাই। শ্রোতার অবশ্য বিবেচনা হইয়াছে যে. যে শব্দ শুনা যাইতেছে তাহা দূর স্থানের শব্দ, এ স্থানের শব্দ নহে। এতদ্বার। প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বীচীতরঙ্গন্যায়ে সমুৎপন্ন শব্দ আগ্রপ্রদেশ অবচ্ছেদেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রদেশান্তর অবচ্ছেদে প্রতীয়মান হয় না। কেন না, বীচী-ত্রঙ্গন্যায়ে শব্দের উৎপত্তিনা হইলে দূরস্থ শ্রোতার প্রথ-মোৎপন্ন শব্দ শুনিবার উপায় নাই। এবং বীচীতরঙ্গন্য হ্রয় সমুৎপন্ন শক্ আগ্রপ্রদেশ অবচ্ছেদে প্রতীয়মান না ইইলে শ্রোতা তদ্ভিমুখে ধাবমান হইতে পারে না। প্রতিধ্বনি

কিন্তু আদ্যপ্রদেশ অবচ্ছেদে প্রতীয়মান হয় না। প্রতিধ্বনি যে প্রদেশে উপলব্ধ হয়,সেই প্রদেশ অবচ্ছেদেই তাহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অনেক সময় ধ্বনিকর্ত্তা নিজের ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। কিন্তু যে স্থান হইতে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, অন্যন্থান হইতে তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব ভিন্ন প্রদেশ অবচ্ছেদে প্রতীয়মান হয় বলিয়া প্রতিধ্বনিকে বাচীতরঙ্গন্যায়ে সমূৎপন্ন মূলশন্দ বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রতিধ্বনি বাচীতরঙ্গন্যায়ে সমূৎপন্ন মূলশন্দ হইলে উহা আদ্যপ্রদেশ অবচ্ছেদেই উপলব্ধ হইত, প্রদেশান্তর অল্পছেদে অগাৎ প্রতিধ্বনির প্রদেশ অবচ্ছেদে উপলব্ধ হইত না। গোপুরাদি অবচ্ছেদে অগাৎ প্রতিধ্বনির প্রদেশ অবচ্ছেদে প্রতীয়মান হয় বলিয়া প্রতিধ্বনির প্রতিবিদ্ধ এইরূপ অঞ্চীকার করিতে হইতেছে।

মীমাংসক মতে শব্দ দ্ব্যপদার্থ, শব্দের রূপ নাই, অথচ
শব্দের প্রতিবিদ্ধ হইতেছে ইহা প্রদর্শিত হইল। নীরূপ
দ্ব্যের প্রতিবিদ্ধ হয়, ইহার আর একটা উদাহরণ প্রদর্শিত
হইতেছে। বৈশেষিকমতে আকাশ দ্ব্যপদার্থ আকাশের
রূপ নাই। অথচ আকাশের প্রতিবিদ্ধ হইতেছে। জামুমাত্র পরিমিত স্কাল জলে অভ্রনক্ষত্রাদিস্থিত দূরস্থ বিশালআকাশের প্রতিবিদ্ধ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন খে;
সূর্য্যের কিরণরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহা্র
অর্থাৎ ঐ কিরণ রাশির প্রতিবিদ্ধই দেখিতে পাওয়া যায়,
আকাশের প্রতিবিদ্ধ হয়, ইহা ভ্রান্তি মাত্র। গাঁহারা এইরূপ
বলেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত বে, সৌরকরজাল দূর

নিকট নির্কুশেষে সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। জলৈ সূর্য্যকিরণ মাত্রের প্রতিবিশ্ব হইলে দূরস্থ বিশাল আকাশের প্রতিবিশ্ব দর্শনের কোন হেতু দেখা যায় না। প্রতিবিশ্বটী বিশাল কটাহের মধ্য ভাগের ন্যায় দেখাইবারও কোন কারণ হইতে পারে না। প্রামাণিক আচার্য্যগণ আকাশের প্রতিবিশ্বই স্বাকার করিয়াছেন। নীরূপ ও অমূর্ত্ত আকাশের যেমন জলে প্রতিবিশ্ব হয়, সেইরূপ নীরূপ ও অমূর্ত্ত চিদাল্লারও বৃদ্ধিতে প্রতিবিশ্ব হইবার কোন বাধা নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, চিদাগ্না সর্বব্যাপী, ত্রিন্ বুদ্ধিতেও বিগ্রমান স্বতরাং বৃদ্ধিতে চিদাল্লার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। বেখানে বাহার প্রতিবিম্ব হয়, তাহাদের অর্থাৎ যাহাতে প্রতিবিদ্ধ হয় ও যাহার প্রতিবিদ্ধ হয় ঐ উভয়ের বিপ্রকৃষ্ট-দেশত্ব অথাৎ ব্যবধান না থাকিলে প্রতিবিদ্ধ হয় না। এ বিসয়ে বক্তব্য এই যে, যে যাহার মধ্যে অবস্থিত তাহাতেও তাহার প্রতিবিদ্ধ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নহে। এদীপ কাচপাত্রের মধ্যে অবস্থিত হইলেও তাহাতে এদী-পের প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বচ্ছ জলের অন্ত-গত তৃণাদির প্রতিবিশ্বও কদাচিৎ 'ঐ জলেই দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, চক্ষুর দ্বারা যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রুষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিদ্ধ চক্ষুতে প্রতিত হন্যা তাহার দর্শন সম্পন হয়। মৎস্য জলমধ্যস্থ বস্তু দেখিতে পায়, ড্বারীরা জলমধ্যস্থ রত্নাদির লন করিতে সক্ষম হয়, স্নতরাং তাহারা উহা দেখিতে পায় সন্দেহ নাই। ঐ স্থলে দ্রফব্য বস্তুর প্রতিবিদ্ধ তাহাদের চক্ষুতে পতিত হয়। যথাকথঞ্চিৎ প্রদেশভেদ চুিদাত্মাতেও নিতান্ত তুর্লভ হয় মা।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, চিদালার আয় আকাশও সর্বব্যাপী। যে জেলে আকাশের প্রতিবিদ্ব পরিদৃষ্ট হয়, ঐ জলেও আকাশ আছে, অথচ তাহাতে আকাশের প্রতি-বিম্ব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব উক্ত আপত্তি অকিঞ্ছিৎকর। রত্নপ্রভাকার বলেন যে, অল্ল জলে অদূরবর্তী আকাশের প্রতিবিদ্ধ দৃষ্ট হয়। এই জন্ম উপাধির দূরস্থত্ব দর্কত্র অ্রেপ্র্কিত নহে। বৃদ্ধির্ভিতে চৈত্তের প্রতিবিদ্ধ সাংখ্য এবং বৈদাক্তিক আচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধির বিষয়াকার রৃত্তি হইলে বিষয় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বুদ্ধি জড় পদার্থ, তাহার বৃত্তিও জড় পদার্থ। জড় পদার্থ বলিয়া বৃদ্ধিরতি নিজে প্রকাশরূপ নহে। যাহা প্রকাশরূপ নহে তাহা অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। চিৎপ্রতিবিম্ব-গোগে বৃদ্ধির্তি প্রকাশরূপ হইয়া তবে বিষয় প্রকাশ করিয়। গাকে। বুদ্ধিবৃত্তিতে চিৎপ্রতিবিদ্ধ সাংখ্য ও বেদান্ত মতে নির্বিবাদ। স্নতরাং বেদান্তীর মতে বুদ্ধিতে চিৎ-প্রতিবিম্ব হওয়ার বিপক্ষে কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না। বুদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিম্ব পূর্বেবাক্ত শ্রুতিত ও স্মৃতি-সিদ্ধ। অতএব বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্য্যগণ তদ্বিরুদ্ধে যে আকুমানিক আপত্তি তুলিয়াছেন, ত্বাহাও অকিঞ্ছিকর। কেন না আগ্ম-ব্যাধিত অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারেঁনা অর্থাৎ শার্ক্রবরুদ্ধ অনুমান অপ্রমাণ, ইহা বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক আচার্য্যগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ' স্তরাং বৃদ্ধিতে চিদাত্মার প্রতিবিদ্ধ পড়ে, এ বিষয়ে কোন দন্দেহ থাকিতেছে না। প্রতিবিদ্ধবাদীরা বলেন যে, বৃদ্ধিগত চিদাত্মার প্রতিবিদ্ধই জীবাত্মা।

কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিবিদ্ধনামেন কোন পদার্থই নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, দর্পণে মুখের প্রতিবিদ্ধ দেখা যায় বলিয়া বোধ হয় বটে, পরস্তু তাহা ভ্রান্তি মাত্র। বস্তুগত্যা দর্পণে মুখের প্রতিবিদ্ধ পড়ে না। কিন্তু দর্পণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে নেত্ররশ্মি দর্পণে সংযুক্ত হইয়া উহা প্রতিহত বা প্রতিক্ষালিত হইয়া পরারত্ত হয়। পরারত হুইয়া আসল অর্থাৎ বিদ্ধভূত মুখের প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে। নেত্ররশ্মি দর্পণে প্রতিক্ষালিত হওয়াতে দর্পণ অপেক্ষা পৃথক্-ভাবে মুখের গ্রহণ হয় না। এই জন্য, দর্পণে মুখের প্রতিবিদ্ধ পড়ে এবং তাহা গৃহীত হয়, এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

এই কল্পনা সমীচীন হয় নাই। কেন না, তাহা হইলে অর্থাৎ প্রকৃত মুখের গ্রহণ হইলে বিপরীত ভাবে গ্রহণ হইতে পারে না। পূর্ব্বমুগ হইয়া দর্পণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দর্পণে পশ্চিম মুখ প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই-রূপ দক্ষিণ অংশ বামরূপে এবং বাম অংশ দক্ষিণরূপে দৃষ্ট হইলে এরূপ হইতে পারে না। বিষভ্ত মুখাদি দৃষ্ট হইলে এরূপ হইতে পারে না। অতএব দর্পণে মুখাদির প্রতিবিশ্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। স্থির হইল যে, প্রতিবিশ্বর অন্তিত্ব আছে। এখন বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্ব পরম্পার ভিন্ন কি অভিন্ন তৃদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। বৈদান্তিক

जार्गार्गामित्रत गर्ज विश्व এवः প্রতিবিদের বাস্তবিক ভেদ নাই। ঐ উভয়ের ভেদকল্লিতমাত্র। পূর্ববার্চার্য্য বলিয়াছেন,— मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो मुखलात् पृथक्लेन नेवास्ति वसु। चिदाभासकोधीषु जीवोऽपि तदत् स निखोपपलस्थिस्वरूपोष्टमात्मा॥

্অর্থাৎ দর্পণে দৃশ্যমান মুখ প্রতিবিশ্ব বস্তুগত্যা মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। বৃদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিশ্বও চিদাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। আমি সেই নিত্যোপলন্ধি স্বরূপ আত্মা। বিগ্লারণ্য মুনি বলেন যে বিশ্ব ও প্রতিবিশ্ব পরস্পার ভিন্ন হইলে প্রতিবিশ্বই হইতে পারে না। এক বস্তু অন্য বস্তুর প্রতিবিশ্ব হয় না। মুশ্বের প্রতিবিশ্ব মুখ হইতে ভিন্ন হইলে তাহা মুখের প্রতিবিশ্ব হইতে পারে না। অতএব মুখের প্রতিবিশ্ব মুখ হইতে ভিন্ন নহে।

প্রতিবিদ্ধ মিথা।, এ কথা বলা যাইতে পারে না।
কারণ, প্রতিবিদ্ধ মিথা। হইলে দর্পণে যে মুখের প্রতিবিদ্ধ
দৃষ্ট হয়, তাহা শুক্তিকাতে রজতদৃষ্টির ভায় ভ্রান্তিমাত্র,
ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। যে জ্ঞান উত্তরকালে বাধিত
হয়, তাহা ভ্রান্তিজ্ঞানরূপে নির্ণীত হয়, ইহা স্থানান্তরে
বলিয়াছি। দর্পণে, মুখজ্ঞান বস্তুগত্যা ভ্রমাত্মক হইলে অবশ্য
কোনকালে তাহার বাধজ্ঞান হইত। অর্থাৎ কোন না কোনকালে
নির্দ্ধ অর্থাৎ ইহা মুখ নহে ইত্যাকার বাধজ্ঞান অবশ্য
হইত। তাদৃশ বাধজ্ঞান কোন কালেও হয় না। নার মুদ্ধ
অর্থাৎ এই দর্পণে মুখ নাই, এইরূপে মুখের দেশবিশেষের
অর্থাৎ এই দর্পণের সহিত সংবদ্ধ মাত্র বাধিত হয়। মুখস্বরূপ
কখনই বাধিত হয় না। প্রত্যুত মহীয়েমিবিল মুদ্ধ অর্থাৎ এ

মুখ আমারই, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা প্রতিবিদ্ধ বিদ্ধ হইন্ডে ভিন্ন নহে ইহাই প্রতীত হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, স্নিগ্ধ পঙ্গে পভবিভাক্ত করিলে পক্ষে যেমন পদলাঞ্তি মূদ্রা বা প্রদের প্রতিমুদ্রা দৃষ্ট হয়, দর্পণগত মুখপ্রতিবিশ্বও সেইরূপ মুখ-লাঞ্ছিত মুদ্রা বা মূখের প্রতিমুদ্রা মাত্র। এ কল্পনা নিতান্ত অদঙ্গত। কারণ, যাহাতে যাহার প্রতিমৃদ্রা অঙ্কিত হয়, তাহাতে তাহার সংযোগ অবশ্য অপেক্ষিত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ পঙ্কে পদের সংযোগ হইলেই পঙ্কে পদের প্রতিমূদা অদ্ধিত হইতে দেখা যায়। দর্শণের সহিত মুখের কোনক্রী সংযোগ হয় না ৷ এই জন্য দর্শনগত প্রতিবিদ্ধ মুখের প্রতিমুদ্রা বলা যাইতে পারে না। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, প্রতি-মুদা মুদার তুল্য পরিমাণ হয়, অর্থাং ন্দা ও প্রতিমুদার পরিমাণ একরূপ হইয়া থাকে। পদের যেরূপ পরিমাণ. মিগ্নপঙ্গে পদের প্রতিমুদ্রারও ঠিক সেইরূপ পরিমাণ হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ মুখের প্রতিবিশ্ব ক্থনই মুখের তুল্য পরিমাণ হইতে পারে না। অত এব প্রতিবিদ্ব বিদ্বের প্রতি-युष्धा नदश।

কেহ কেহ বলেন যে, দর্পণে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা ম্থান্তর, উহা গ্রীবাছ মুথ নহে। এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, খীরাছদিন্ট মুল্ল অর্থাৎ আমার গ্রীরাষ্ট্র যে মুথ রহিয়াছে, তাহাই দর্পণে দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ গ্রীবাষ্ট্র মুখের এবং মহীয় মূল বহু মুল্ল এইরূপে নিজমূথের প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া দর্পণে মুখান্তর দৃষ্ট হয় এ কথা বলা অসঙ্গত। বাহারা মুখ-

প্রতিবিশ্বকে মুখান্তর বলিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্থ হইতে পারে যে, দর্পণে সাময়িক মুখান্তরের উৎপত্তির হেতু কি ? অর্থাৎ কি কারণ বশতঃ দর্পণে মুখান্তরের উৎপত্তি হয় ? ৃবস্তুগত্যা দর্পণে মুখান্তরের উৎপত্তির কোনও কারণ নাই। অতএব দর্পণে মুখান্তরের উৎপত্তি হয় না। শশমস্তকে বিষাণের উৎপত্তির কারণ নাই বলিয়া যেমন শশমস্তকে বিষাণের উৎপত্তি হয় না, দর্পণেও সেইরূপ মুখা-স্তবের উৎপত্তির কারণ নাই বলিয়া দর্পণে মুখান্তবের উৎ-পত্তি হয় না। এইরূপ অবধারণ করা সর্ব্বথা সমীচীন। মুখের জ্রিধান হইলে দর্পণের অবয়ব মুখাকারে পরিণত হইয়া দর্পণে ্থান্তরের উৎপত্তি করিবে, এ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, দর্পণের অবয়বের পরিণাম শিল্পীর প্রযত্ন-সাধ্য। বিশ্বসন্নিধান মাত্রে তাহার মুখরূপ পরিণাম হইতে পারে না। দর্পণ দ্রব্যকে প্রতিমার মুখরূপে পরিণত করিতে হইলে লোকে তাহার জন্ম শিল্পী নিযুক্ত করিয়া অভিলষিত সম্পাদন করিয়া লয়। তদর্থ মুখের সল্লিধান সম্পাদন করে না। মুখসলিধান তাহার কারণ হইলে তাদৃশ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া লোকে শিল্পী নিযুক্ত করিত না—শিল্পীর বেতনভার বহন করিত না। দর্পণ বিল্লমান থাকিতে দর্পণা-বয়বের অন্টরূপ পরিণাম হওয়াও অসম্ভব। দর্পণাবয়ুরের অন্তরূপ পরিণাম হইলে দর্প। বিন্ট হইবার কথা। দর্পণ বিনাশ কিন্তু অনুভব বাধিত। আর এক কণা, বিম্বের সন্নিধান-বশ্চত দর্পণে মুখান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিলে দর্পণ মুখের উপাদান কারণ এবং বিষস্মিধান নিমিতকারণ, ইহা অব্শু বলিতে হইবে। তাহা হইলে মুখ অপগত হইলেও অর্থাই মুখসিমিধান অপগত হইলেও দর্পণে মুখের উপলব্ধি হইতে পারে। কেন না, নিমিত্ত-কারণ-বিনাশ কার্য্য-বিনাশের হেড়ু। নহে। উপাদান-কারণের বিনাশই কার্য্য-বিনাশের হেড়ু। ঘটের প্রতি কপাল উপাদান কারণ দণ্ডসংযোগ নিমিত্ত কারণ। কপাল বিনফ হইলে ঘট বিনফ হয় বটে কিন্তু দণ্ডসংযোগ বিনফ হইলে ঘট বিনফ হয় না।

আপত্তি হইতে পারে যে, বৈশেষিক মতে অপেক্ষাবৃদ্ধি বিশ্বাদির নিমিত্ত কারণ বটে পরস্ত অপেক্ষা বৃদ্ধি নক্ষ হইলে দ্বিশ্বাদি নক্ষ হয়, সেইরূপ বিশ্বসন্ম্পূর্ণ নক্ষ হইলে মুখও নক্ষ হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বৈশেষিক মতে অপেক্ষাবৃদ্ধি দ্বিশ্বাদির নিমিত্ত কারণ বটে। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, দ্বিশ্বাদি যাবদ্দ্রব্য ভাবী, অপেক্ষা বৃদ্ধি তাহার শ্বভিব্যক্তির হেতু মাত্র।

কেহ কেহ বলেন যে, কোন কোন স্থলে নিমিত্ত কারণের অপগমেও কার্য্যের অপগম হইয়া থাকে। চিরকাল সংবেষ্টিত কট হস্তসংযোগে প্রসারিত করিতে পারা যায়। হস্তসংযোগ কট প্রসারণের নিমিত্তকারণ সন্দেহ নাই। অথচ নিমিত্ত কারণরূপ হস্তসংযোগ অপগত হইলে কট প্রসারণও অপগত হয়। অর্থাৎ প্রসারিত কট হইতে হন্ত বিশ্লিষ্ট করিলে বা তুলিয়া লইলে প্রসারিত কট পূর্ববিৎ সংবেষ্টিত অবস্থান প্রাপ্ত হয়। এস্থলে হস্তসংযোগ অপগত 'হইলে যেমন কট-

প্রতিবিম্বও অপগত হইবে। এতছভরে বক্তব্য এই যে, হস্তসংযোগ অপগত হইলে কট প্রসারণ অপগত হয় সত্য, েকিন্তু হস্ত সংযোগের অপগম কট প্রসারণ অপগত হইবার হেতু নহে। পরন্ত কট, চিরকাল সংবেষ্টিত অবস্থায় থাকাতে সংবেষ্টন জন্ম এক প্রকার সংস্কার কটে উৎপন্ন হয়। হস্ত-সংযোগ অপগত হইলে প্রতিবন্ধক না থাকায় ঐ সংস্কার সংবেষ্টনরূপ বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎপাদন করে। তদ্ধারা কট পূৰ্ব্বৰৎ সংবেষ্টিত অবস্থা প্ৰাপ্ত হয়। সংবেষ্টিত কট চিরকাল প্রসারিত অবস্থায় রাখিলে তাহার সংবেষ্টন সংস্কার নস্ট হইয়া যায়। তথ্য কটকে সংবেষ্টিত করিয়া হস্তসংযোগে তাহার প্রসারণ করিলে এবং তৎপরে হস্তসংযোগ অপগত হইলে কট-প্রদারণের অপগম হয় না। হস্তসংযোগের অপগম ক্ট-প্রসারণের অপগমের কারণ হইলে উক্ত স্থলেও তাহা হইত। তাহা হয় না। অতএব স্পাষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হস্তদংযোগের অপগম কট-প্রদারণের অপগমের হেতু নহে। কিন্তু সংবেইনজনিত সংস্কার অনুসারে সংবেইনরূপ বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি ছুওয়াতে কট-প্রসারণ অপগত হয়।

ক্ষাল-বিকাশ চিরকালাবস্থিত হইলেও সূর্য্যকিরণ অপগত হইলে রাজিতে কমলের মুকুলাবস্থা হইয়া থাকে বটে; কিন্তু কোনেও নিমিত্তরূপ সূর্য্যকিরণের অপগম কমলের বিকাশা-বস্থার অপগমের বা মুকুলাবস্থার হেতু নহে। কারণ, বিকাশা-বস্থা হইবার পূর্বেও কমলের মুকুলাবস্থা ছিল। ঐ মুকুলা-বস্থা অবশ্যই সূর্য্যকিরণের অপগম জন্ম নহে। উহার হেতু কমলগত পাথিব ও আপ্য অবয়ব বিশেষ। স্ব্যকিরণ অপগম হইলে প্রতিবন্ধক থাকে না বলিয়া ঐ অবয়বগুলি কমলের মুকুলাবন্থা সম্পাদন করে। মান কমলে ঐ অবয়বগুলি থাকে না, এই জন্ম সূর্য্যকিরণ অপগত হইলেও পুনর্বার তাহার মুকুলাবন্থা হয় না। ফলতঃ নিমিত্ত কারণ বিনাশে দ্রব্যনাশ সর্বাতন্ত্র বিরুদ্ধ, অদৃষ্টচর ও অক্রতপূর্ব্ব।

দর্পণে মুখান্তরের উৎপত্তি হইলে তাহার স্পার্শন প্রত্যক্ষও হইতে পারিত। অর্থাৎ দর্পণে হস্ত অর্পণ করিলে নাসিকাদি উন্নতানত প্রদৈশের উপলব্ধি হইত। তাহা হয় না। দর্পণে হস্ত অর্পণ করিলে উহা সমতল বুলি**রাই** বোধ হয়। এই কারণেও বলিতে হয় যে, দুর্পদ্ধী মুখা ব্রের উৎপত্তি হয় न।। यिन वना হয় यে, দর্পণের অভ্যন্তর ভা মুখান্তরের উৎপত্তি হয়; হৃতরাং দর্পণের উপরিস্থ 🚁 🏂 🦈 ভাগ দারা মুখান্তর ব্যবহৃত হয় বলিয়া দর্পণে হস্তার্পণ করিলে মুখান্তরের স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, দর্পণের উপরিস্থ কঠিন ভাগ দারা মুখান্তর ব্যবহিত হয় বলিয়া তাহার যেমন স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ চাৰুষ প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। কেন না, উপরিস্থ কঠিন ভারী ভেদ করিয়া নেত্ররশি অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতে পারে না। দর্পণে মুখান্তর উৎপত্তির কোন কারণ নাই, 📜 পূর্বের বলিয়াছি।

যেরূপ বলা হইল, তদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রতি-বিশ্ব বিশ্ব হইতে ভিন্ন নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রতিরি বিশ্ব হইতে ভিন্ন না হইলে দর্পণগত মুখ প্রতিবিশ্ব মুখ হইতে ভিন্ন নহে। মুখ কিন্তু গ্রীবাস্থিত। গ্রীবীস্থ মুখ বি

হেঁতুতে দর্পণগতরূপে প্রতীয়মান হয় ? এতত্ত্তরে বক্তব্য এই যে, বিম্বের প্রতিবিশ্ব-দেশ-রৃত্তিত্ব বোধ অবিচার বা •শায়ার কার্য্য মাত্র। মায়া অঘটন বিষয়ও অনায়াসে ঘটাইতে পারে। তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। স্বপ্নে কদাচিৎ নিজ. মস্তকচ্ছেদনও দেখিতে পাওয়া যায়, উহা মায়ার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলত বিশ্ব উপাধি-দেশস্থরূপে ভাসমান হইলেই প্রতিবিম্বরূপে ব্যবহৃত হয়। দেশান্তর্ত্থ বিম্বের দেশান্তরস্থরূপে অর্থাৎ উপাধি-দেশস্থরূপে ভান অবিদ্যার কার্য। আপত্তি হইতে পারে যে, এরূপ হইলে তীরস্থ উদ্ধার্ত্রী রুক্ষ জলাশয়ে অধোগ্ররূপে ভাসমান হইতে 🧗 রে না। 🕻 কন না, অবিদ্যা আর কিছুই নহে, উহা বিপরীত জ্ঞানের বা মিথ্যা জ্ঞানের নামান্তর মাত্র। রক্ষের 🖁 উদ্ধাগ্রহের নিশ্চয় থাকাতে তাহার অধোগ্রহ ভ্রম হইতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, রক্ষ জলস্থ নহে উহা তীরস্থ, প্রতিবিম্বদর্শীরও এরূপ নিশ্চয় আছে। স্থতরাং ঐরূপ নিশ্চয় থাকাতে তাহার পক্ষে বৃক্ষ জলস্থ এইরূপ ভ্রমও হইতে পারে না। এত ছতরে বক্তব্য এই যে, প্রতিবিম্ববিভ্রম মূলাবিদ্যার কার্য।, ইকের উদ্ধাগ্রহাদি নিশ্চয় মূলাবিদ্যার ুবিনাশক হয় না। এই জন্য তাদৃশ নিশ্চয় সত্ত্বেও তাদৃশ প্রাজিবিম্ববিজ্ञম হইবার বাধা হইতে পারে না। বিবরণ-প্রমেয় সংগ্রহকার বলেন, অধিষ্ঠান তত্ত্তান নিরুপাধিক ব্যক্তের বিরোধী, সোপাধিক ভ্রমের বিরোধী নহে। সোপাধিক জিয়া উপাধিই দোষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। প্রকৃত স্থলে

কারের মতে উপাধি-সন্নিধান দোষ বলিয়া অভিহ্নিত হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মাতে কর্ত্ত্ব-বিভ্রমও সোপা-ধিক। কেন না, উহা অহঙ্কারোপাধিক। কারণ, যে পর্য্যন্ত অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত আত্মাতে কর্তৃত্ববিভ্রম থাকে। অধিষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞান সোপাধিক ভ্রমের বিরোধী না হইলে আত্মতত্বজ্ঞান হইলেও কর্ত্ত্বাদি ভ্রমের নির্ভি হইতে পারে না। অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ উপাধির অপুগ্ম না হইলে উহার নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। বিভারী ইনি বিশেষ্ট যে, এ কথা ঠিক। কিন্তু আত্মাতে কর্তৃত্বাদি বিভ্রম নৈ পাধিক হইলেও অহঙ্কারবিভ্রম নিরুপাধিক। বি নহে। স্থতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে নির্মিধিক অহস্কার বিভ্ৰম নিৰুত্তি হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ক্ষেত্ৰীয়-বিভ্রম বিনির্ত হইলে অহঙ্কাররূপ উপাধির অপগম সম্পন্ন হয় বলিয়া স্তরাং কর্ত্তাদি বিভ্রমেরও নির্ত্তি হইবে। রামানন্দ সরস্বতী বলেন যে, অহঙ্কার অজ্ঞানের কার্য্য। আত্মতভ্জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক। অজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য, অহন্ধার অজ্ঞানের কার্য্য। তত্ত্তান দারা অজ্ঞান বিনষ্ট্ হইলে অজ্ঞানকার্য্য অহঙ্কার বা অহঙ্কারবিভ্রমও নিবৃত্ত হইবে। অহঙ্কার অজ্ঞা-নের কার্য্য বলিয়া তত্ত্তান কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয় না। মুখাদি তত্ত্বজ্ঞান যে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, দর্পণাদি সে অজ্ঞানের কার্য্য নহে, এই জন্য তাহা তত্ত্ত্তান কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়। অর্থাৎ মুখাদির তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দর্পণাদিতে মুখাদির •প্রতি-বিশ্ববিভ্রম বিনির্ভ হয় না। সে যাহা হউক, শিশ্ব ও প্রতি-

কিম্বের বিপরীত-মুখত্ব কল্লিত ভেদ বশত উপপ্রম হইবে। প্রতিবিদ্ব বিদ্ব হইতে অভিন্ন হইলে জীবের মোক্ষান্বয়িত্ব স্থন্দর-ক্রপে উপপন্ন হইতে পারে।

সত্য বটে, দেবদভের প্রতিবিষের কোন জ্ঞান হয় না অতএব চিৎপ্রতিবিশ্বস্বরূপ জীবেরও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু দেবদত্তের জড়াংশ মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়। জড়াংশে জ্ঞান আদে নাই। চৈতত্ত্বের এতিবিম্ব চেতন, স্থতরাং জীবের তত্ত্বজ্ঞান হইবার কোন বাধা নাই। প্রতিবিদ্ধ ও বিদ্ধ এক হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়। তথাপি কল্পিত ভেদ আছে বলিয়া জীবে সংগার কল্লিত, ঈশ্বে কল্লিত সংসারও নাই। কল্লিত ভেদ অনুসারে সংসারভ্রম জীবে কল্লিত বলিয়া তত্ত্তান জীবেই কল্পিত হয়। যদিও লোকে ভ্রম নিবর্ত্তক তত্বজ্ঞান বিশ্বভূত দেবদভের দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি িবিস্বত্ব তাহার এযোজক নহে। ভ্রমাশ্রয়ভ্রই তাহার প্রযোজক। অর্থাৎ যাহার ভ্রম আছে, তাহারই ভ্রমনিবর্ত্তক তত্ত্তান হইয়া থাকে। ঈশ্রের ভ্রম নাই। 'এই জন্য ভ্রম-নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্রের হয় না। কল্লিত ভেদ্ অনুসারে জীবের ভ্রম আছে, এই জন্য ভ্রম নিবর্ত্তক তত্ত্তানও জীবের হয় |

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্মাজীবের সহিত নিজের ঐক্য জানেন কি না ? যদি বলা হয় যে, জানেন না, তাহা হইলে, ব্রহ্মেক সর্বাঞ্জলার হানি হয়, যদি বলা হয় যে, জানেন, তাহা হইলে জীবগার্ভ ভ্রমাদি স্বগতরূপে তাহার দেখা উচিত। এই প্রশের উত্তরে বক্তব্য এই যে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবদত্ত, প্রতিবিদ্ধ মুখের সহিত বিশ্বভূত নিজ মুখের ঐক্য অবগত
থাকিলেও প্রতিবিশ্বগত অল্পর এবং মলিনত্ব বিশ্বভূত নিজমুখগত রূপে সর্বাদা বিবেচনা করেন না। যখন তিনি বিবেচনা
করেন যে, অল্পর মলিনত্বাদি উপাধিকারিত—স্বাভাবিক নহে,
তখন তিনি কোনরূপেই নিজ মুখের অল্পত্বাদি বিবেচনা করিয়া
ত্বঃথিত হন না। যেরূপ বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে
যে, অম এবং বিশেষ দর্শনের অভাব না থাকিলে উপাধিকারিত দোষগুলি কোনরূপেই বিশ্বপদার্থগত বলিয়া বিবেচিত হয় না। ঈশ্বরে অম নাই বিশেষ দর্শনের অভাবও নাই।
স্তরাং তিনি জীবগত অমাদি স্বগতরূপে বিশ্বেচনা করিবেন,
এ কল্পনা অসঙ্গত।

প্রতিবিশ্ববাদীরা বিবেচনা করেন যে, জীব অন্তঃকরণপ্রতিবিশ্ব হইলেও সর্ববগত ব্রহ্ম অন্তঃকরণ অবচ্ছেদেও
বিগ্রমান থাকিয়া তিনি অন্তর্যামিরূপে জীবের নিয়ামক হইতে
পারেন। জলে আকাশের প্রতিবিশ্ব পড়িলেও যেমন তথায়
বিশ্বভূত আকাশ বিগ্রমান থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণে ব্রহ্মের
প্রতিবিশ্ব পড়িলেও বিশ্বভূত ব্রহ্ম তথায়,বিগ্রমান থাকেন।
স্বতরাং প্রতিবিশ্ববাদে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব সর্ববথা উপপন্ন
হইতে পারে। অবচ্ছিন্নবাদে কিন্তু ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব
উপপন্ন হয় না। কেন না, যেমন ঘটগত আকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন
আকাশ বটে। পরস্তু অনবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটে নাই—ঘটের
বহির্দেশেই আছে। সেইরূপ অন্তঃকরণগত চৈতন্য
অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বটে। পরস্তু অনবীট্ছন্ন চৈতন্য

অন্তঃকরণে নাই অন্তঃকরণের বহির্দেশেই আছে। এক
অন্তঃকরণে অবচ্ছিন্ন ও অনবচ্ছিন্ন রূপে চৈতন্যের দ্বৈগুণ্য,
এক ঘটে অবচ্ছিন্ন ও অনবচ্ছিন্নরূপে আকাশের দ্বৈগুণ্যের
ন্যায় অনুভব-বাধিত। অন্তঃকরণগত চৈতন্য দ্বিগুণ
হইলেও এক গুণের ন্যায় উহাও অবশ্য অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন
হইবে। অন্তঃকরণ যেমন এক গুণ চৈতন্যের অবচ্ছেদ করে,
সেইরূপ উহা দ্বিগুণ চৈতন্যেরও অবচ্ছেদ করিবে সন্দেহ
নাই। স্থতরাং অবচ্ছিন্ন বাদে ঈশ্বরের অন্তর্থামিত্ব উপপন্ন
হইতে পারে না। প্রত্যুত চৈতন্যের দ্বিগুণ স্বীকার করিলে
জীবের দ্বিগুণ্যাপতি হয়, স্বধীগণ ইহা অনায়াদে বুঝিতে
পারিতেছেন।

পূর্বের্ব যেরপে বলা হইয়াছে তদ্ধারা প্রতিপন্ন হয় যে, জীব
চিৎপ্রতিবিশ্বস্বরূপ। ঐ চিৎপ্রতিবিশ্ব চিন্মাত্র ভিন্ন আর কিছুই
নহে। অন্তঃকরণে প্রতিবিশ্বিত হইবার পূর্বের চিন্মাত্র অবিল্ঞাতে
প্রতিবিশ্বিত হয়। বিবরণোপন্যাসকার বলেন যে, উক্তরূপে
অবিল্যা-প্রতিবিশ্বস্থাক্রান্ত শুদ্ধ চিন্মাত্র জীব ও প্রাক্ত নামে
অভিহিত। ইনিই স্থুপ্তি অবস্থার সাক্ষী। স্বয়ুপ্তি হইতে
উথিত হইলে স্বয়ুপ্তিকালীন প্রকাশ পরামর্শ যোগ্য হয়
বিলয়া ইনি অবিকল্প চিন্মাত্র অপেক্ষা ঈষদ্বিকল্প যোগ্য
বা ঈষদ্ধিন। অবিল্যা-প্রতিবিশ্বরূপ জীব অন্তঃকরণপ্রতিবিশ্বরূপ হইয়ার শ্বপ্প অবস্থায় ক্ষুতির বিকল্প-যোগ্য
হয়। কেন না, তৎকালে আমি প্রমাতা আমি কর্তা
ইত্যাদি ক্ষুট্তর বিকল্প হইয়া থাকে। তেজােময় অন্তঃকরণরূপ উপীধি-যুক্ত হয় বিলয়া,য়প্প অবস্থায় জীব তৈজ্ঞগ

শব্দে অভিহিত হয়। জাগ্রদবস্থায় অন্তঃকরণসংস্ফ স্থূল
শরীরে জীবের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া তদবস্থায় জীব
ক্ষুট্তম বিকল্প-যোগ্য হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় জীবের
অপর নাম বিশ্ব। বুঝা যাইতেছে যে, জীবের তিনটী উপাধি।
স্থাপ্তি অবস্থায় উপাধি অবিতা, স্বং৷ অবস্থায় উপাধি জাগ্রদ্ধান
সনাময় অন্তঃরণ বা অন্তঃকরণ-প্রধান সৃক্ষা দেহ, জাগ্রদবস্থায়
উপাধি স্থুল শরীর।

আপত্তি হইতে পারে যে, উপাধিভেদে জীবভেদ হইলে এক শরীরেই অবিদ্যা, অন্তঃকরণ ও স্থূলশরীররূপ ত্রিবিধ উপাধি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া এক দেহেও জীবের ভেদ বা অনেকত্ব হইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ উপা-ধির সংবন্ধ হইলে এ আপত্তি হইতে পারিত, তাহা ত হয় ন।। পূর্ব্ব পূর্বব উপাধি পরিত্যাগ না করিয়াই জীব উত্ত-রোত্তর উপাধির সহিত সংবধ্যমান হয়। অর্থাৎ অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হইয়াই জাব অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত হয়, এবং তৎসংযুক্ত অর্থাৎ অবিদ্যাও অন্তঃকরণযুক্ত হইয়াই স্থল-দেহে অভিব্যক্ত হয়। স্নতরাং এক শরীরে জীবভেদের আপত্তি হইতে পারে না। বিশেষ এই যে, জীব যখন জাগ্রদব্সা হইতে সথা অবস্থায় গমন করে, তখন স্থল-দৈহের অভিমান পরিত্যক্ত হয়। স্বপ্ন অবস্থা হইতে যখন স্থুপ্তি অবস্থায় গমন করে তথন সন্তঃকরণের অভিমানও পরিত্যক্ত হয়। অবিদ্যা-প্রতিবিশ্ব মাত্র অবস্থিত থাকে। স্বপাদি অবস্থায় আদিবার সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাধির সহিত ্উভরোত্তর উপাধিতে সংবদ্ধ হয়। অতত্রীই জীবভেদের

আপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যা,অন্তঃকরণ এবং স্থলদেহরূপ উপাধিবশত সংসার চিন্মাত্রে কল্পিত। মুক্তি অবস্থাতেও .চিন্মাত্রের অবস্থিতি অব্যাহত। স্নতরাং বন্ধ ও মুক্তির বৈয়ধি-করণ্যের আপত্তি উঠিতে পারে না। কেন না, উপাধি অনুসারে যে চিমাত্রে বন্ধ বা সংসার কল্পিত হইয়াছিল, উপাধিবিগমে মুক্তিও তাহাতেই কল্পিত হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বর বস্তুগত্যা এক হইলেও মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধি-ভেদে উভয়ের ভেদ কল্লিত হইয়াছে। এই জন্য ঈশরের ন্যায় জীবের সর্ব্বজ্ঞতার আপত্তি হইতে পারে না।

## তৃতীয় লেক্চর

## আগা।

অবচ্ছিন্নবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ বলা হইয়াছে। প্রতি-বিম্ববাদ বিষয়ে পূর্ববাচার্য্যদিগের ঐকমত্য নাই। অতএব প্রতিবিম্ববাদ বিষয়ে এবং প্রসঙ্গত জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ বিষয়ে সংক্ষেপে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত প্রদর্শিত হইতেছে। অবিগা-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা অবিগাগত চিৎপ্রতিবিম্ব র্জাব, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 🦸 ব্রবিবেককারের মতে মূলপ্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। উহা আবার ছুইরূপে বিভক্ত। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি মায়া এবং অবিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা বা মলিন-সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি অবিচ্যা। মায়া-প্রতি-বিম্ব ঈশ্বর এবং অবিহ্যা-প্রতিবিম্ব জীব। প্রকটার্থবিবরণ-কারের মতে অনাদি অনিবাচ্য চিন্মাত্র-সংবন্ধিনী মূলপ্রকৃতির নাম মায়া। মায়াগত চিৎপ্রতিবিদ্ধ ঈশ্বর। মায়ার পরিচিছ্ন প্রদেশগুলিই অবিহা। ঐ প্রদেশগুলি, আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি-যুক্ত। যে শক্তিদারা ত্রহ্মটেতন্মের আবরণ হয়, তাহার নাম আবরণশক্তি। ত্রন্ম নাই, ত্রন্ম প্রকাশ পায় না ইত্যাদি ব্যবহার-যোগ্যতাই ব্রহ্মচৈতন্মের আবরণ। যে শক্তি দারা বিক্ষেপ সম্পন্ন হয়, তাহার নাম বিক্ষেপশক্তি। অচ্যুত-কৃষ্ণানন্দ তীর্থ বলেন যে, তত্তজ্জীবগত ছঃখাদিই বিক্ষেপ भूदमत व्यर्थ।

প্রকটার্থবিবরণকারের মতে তথাবিধ শক্তিদ্বয়-যুক্ত— পরিচিছন্ন—মায়া-প্রদেশগুলি অবিদ্যা-শব্দ-বাচ্য। তদগত চিৎপ্রতিবিম্ব জীব। কেহ কেই বলেন, এক মূলপ্রকৃতির তুইটা শক্তি। বিক্ষেপশক্তি ও আবরণশক্তি। যে শক্তি-প্রভাবে জগতের স্বষ্টি হয়, তাহার নাম বিক্ষেপশক্তি। বিক্ষেপশক্তির প্রাধান্য বিবক্ষিত হইলে ঐ মূলপ্রকৃতি মায়া-শব্দ-বাচ্য হয়। তাদৃশ মায়া ঈশ্বরের উপাধি। আবরণশক্তির প্রাধান্য বিবক্ষিত হইলে ঐ মূলপ্রকৃতিই অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। হ্রবিদ্যার অপর নাম অজ্ঞান। ঐ অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবের উপাধি। মূলপ্রকৃতি জীবেশ্বর-সাধারণ-চিন্মাত্র-সংবন্ধিনী হই**ে**ও আমি অজ্ঞ এইরূপে অজ্ঞান-সংবন্ধের অনুভব জীবের হয় ঈশ্বরের হয় না। কেন না, অজ্ঞান-জীবের উপাধি, ঈশবের উপাধি নহে। এই জন্ম জীব অজ্ঞান-সংবন্ধের অনুভব করে ঈশ্বর অজ্ঞান সংবন্ধের অনুভব করেন ন।

সংক্ষেপশারীরকের মতে অবিদ্যাগত বা মায়াগত চিং-প্রতিবিম্ব ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণগত চিৎপ্রতিবিম্ব জীব। সত্য বটে, চৈত্য সর্বব্যাপী। স্থতরাং অন্তঃকরণের দ্বারা চৈতন্যের অবচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী। তাহা হইলেও অন্তঃকরণা-বচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, ইহলোকে যে চৈত্যপ্রদেশ যদন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হয়. পরলোকে সে চৈত্যপ্রদেশ তদন্তঃকরণাকচ্ছিন্ন হয় না। কেন না, অতঃকরণ পরিচিছন্ন বলিয়া তাহার পরলোকে গমন হইতে পারে বটে, কিন্তু চৈতন্য অপরিচ্ছিন্ন বা সর্বব্যাপী

বলিয়া তাহার গতি নাই। স্থতরাং পরলোকগামী অন্তঃকরণ প্রলোকস্থ চৈত্য্যপ্রদেশের অবচ্ছেদ করিবে ইহলোকস্থ চৈত্য প্রদেশের অবচ্ছেদ করিবে না। কেন না, অন্তঃকরণ পরলোকে গিয়াছে ইহলোকস্থ চৈতন্যপ্রদেশ পরলোকে যায় নাই ইহলোকেই রহিয়াছে। অতএব ইহলোকে ও পরলোকে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈত্য্যপ্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। মনে করুন্ একটী বৃহৎ প্রাসাদের অনেকগুলি অংশ বা প্রকোষ্ঠ আছে। তাহার একটা প্রকোষ্ঠে একটা প্রদীপ রহিয়াছে। প্রাসাদের সেই প্রকোষ্ঠটী প্রদীপাবচ্ছিন্ন হইবে। অর্গাৎ প্রদীপ ঐ প্রকোষ্ঠের অবচ্ছেদ সম্পাদন করিবে। কালা-ন্তবে ঐ প্রদীপটী ঐ প্রাসাদের অপর প্রক্রেষ্ঠ নীত হইলে ঐ প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ যে প্রকোষ্ঠে প্রদীর্প নীঙ হইল ঐ প্রকোষ্ঠটী তৎকালে প্রদীপাবচ্ছিন্ন হইবে। পূর্ব্বপ্রকোষ্ঠটী তথন প্রদীপাবচ্ছিন্ন হইবে না। এস্থলে প্রদীপরূপ উপাধির ভেদ না ধাকিলেও তাহার স্থানান্তর গমন দ্বারা যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ তদবচ্ছিন্ন হয়, সেই-রূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধি এক হইলেও তাহার ইহলোকে অবস্থিতি এবং পরলোকে গতি হয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আত্মপ্রদেশ তদবচ্ছিন্ন হইবে। তাহা হইলে ইহলোকের জীব এবং পরলোকের জীবও, ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। তাহা হইলে কৃত্বিপ্রণাশ এবং অকৃতাভ্যাগমদোষ উপস্থিত হইতেছে। কৃতকর্মের ফলভোগনা হওয়ার নামকৃতবিপ্রণাশ। কেন না কৃতকর্ম্ম ফল-প্রদান না করিয়াই বিনষ্ট হয় ইহা স্থীকার করিতে হইতেছে। ইহারই নাম কৃতবিশ্রণাশ। অকৃতা-

ভ্যাগম কি না অকৃতকর্মের ফলভোগ। অর্থাৎ যে কর্ম করা হয় নাই তাহার ফলভোগ করার নাম অকৃতাভ্যাগম। অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব হইলে কৃতবিপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম-রূপ দোষদ্বয় অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জীব ইহলোকে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া পর-লোকে তাহার ফলভোগ করে। অবচ্ছিন্নবাদে তাহা হইতে পারে না। কেন না, ইহলোকে যে আত্মপ্রদেশ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হয়, পরলোকে সে আত্মপ্রদেশ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হয়। স্থতরাং ইহলোকে যে জীব কর্ম্ম করে, সে জীব পরলোকে তাহার ফলভোগ করে না। পর্ম লোকে যে জীব ফলভোগ করে, সে জীব ইহলোকে তংফলজনক কর্ম্ম আচরণ করে নাই। অতএব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব, ইহা বলা যাইতে পারে না। অচতে কহুখানক তীর্থ প্রকারান্তরে ইহাই বলিয়াছেন। তিনি

অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থ প্রকারান্তরে ইহাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি-শরীরগত অন্তঃকরণ— চৈত্যু প্রদেশের অবচ্ছেদক,পরলোকে দেবাদি-শরীরগত অন্তঃকরণ— চৈত্যু প্রদেশের অবচ্ছেদক। অর্থাৎ অবচ্ছেদক অন্তঃকরণ এক হইলেও অবচ্ছেগ্র চৈত্যুপ্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তিন্নিয়ে সংশয় নাই। স্থতরাং বলিতে হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি-শরীরগত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈত্ন্যপ্রদেশ কর্ম্মকর্ত্তা, দেবাদি-শরীরগত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈত্ন্যপ্রদেশ কর্ম্মকর্তা নহে কিন্তু কর্ম্মকলের ভোক্তা। অতএব কৃত্বিপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ ঘটিতেছে। কেন না, যে কর্ম্ম করে সে তাহার ফল-ভোগ করে নী। যে কর্ম্ম করে নাই, সে অকৃতকর্ম্মের "

ফলভোগ করে। স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, এক জাব কর্ম করে অপর জাব তাহার ফলভোগ করে, অবচ্ছিন্নবাদে ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আপত্তি হইতে পারে যে, চৈতন্য এক, অদ্বিতীয় ও সর্বা-ব্যাপী। প্রদেশভেদ হইলেও চৈতন্যের ভেদ নাই। ইহলোকে যে চৈতন্য অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন ছিল, প্রদেশভেদ হইলেও পর-লোকেও সেই চৈতন্যই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হইবে। অতএব কুতবিপ্রণাশ ও অকুতাভ্যাগম দোষ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে চৈতন্য এক বলিয়া যে চৈতন্য অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন, সেই চৈতন্যই মায়াবচ্ছিন্ন ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। ইহা বলিতে গেলে জীবের ও ঈশ্বরের সাস্কর্য্য উপস্থিত হয়। কেন না অবচিত্র্যাদীর মতে অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জাব এবং মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশ্বর। আরও বিবেচনা করা উচিত যে. চৈত্র মৈত্রাদিভেদে অন্তঃ-করণ এক প্রকার অপরিসংখ্যেয় বলা যাইতে পারে। অব-চ্ছিন্নবাদীর মতে একমাত্র চৈতন্য সমস্ত অন্তঃকর্ণাবচ্ছিন্ন হইবে। তাহা হইলে স্থপতুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। অর্থাৎ চৈত্র স্থা মৈত্র জুংখী এইরূপ ব্যরস্থা হইতে পারে না। কেন না, যে চৈতন্য চৈত্রের অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন, সেই চৈতন্যই মৈত্রের অন্তঃকরণাবচ্ছিন। দেখিতে পাওয়া যায় যে একটা কাচপাত্রে নীল পীতাদি রূপের সমাবেণ থাকিলে এবং তাহার প্রদেশভেদ স্বীকার করিলে নীল পীতাদি রূপের সাম্বর্য্য হয় ্না। কাচপাত্রটা একপ্রদেশ অবচ্ছেদে নীল অপর প্রদেশ স্মবচ্ছেদে পীত, কাচপাত্র এক হইলেও উক্তরূপে নীল-

পীতাদির ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু প্রদেশভেদে হইলেও এক কাচপাত্রই নীল পীতাদি রূপাবচ্ছিন্ন এইরূপ বলিতে গেলে নীল পীতাদি রূপের ব্যবস্থা কিছুতেই হইতে পারে না। প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ প্রদেশ-ভেদ স্বীকার না করিলে স্থপদুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। প্রদেশভেদ স্বীকার করিলে কিন্তু কৃতবিপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ অপরি-হার্য্য হইয়া পড়ে। এই জন্য অবচ্ছিন্নবাদ সমীচীন বলা যাইতে পারে না।

প্রতিবিম্ববাদে এ দোষ হয় ন। কারণ, অবচ্ছেদক উপাধির গমনাগমনে যেমন অবচ্ছেদ্যের ভেদ হয়, প্রতিবিম্বের উপাধির গমনাগ্মনে সেরূপ প্রতিবিম্বের ভেদ হয় না। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা বুঝিবার চেফা করা যাইতেছে। রসবিশেষ দ্বারা অবসিক্ত পত্রবিশেষে যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি-বিম্ব নিপতিত হয়। ফটোগ্রাফের কথা কহিতেছি। অন্তঃ-করণে চিৎপ্রতিবিম্ব নিপতিত হয় বলিয়া অন্তঃকরণ যেমন উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, পত্রবিশেষে প্রতিবিশ্ব নিপতিত হয় বলিয়া ঐ পত্রবিশেষও সেইরূপ উপাধি বলিয়া ব্যবহৃত হইবে। ঐ উপাধিবিশেষের অর্থাৎ প্রতিবিদ্বাধার পত্রবিশেষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনাগমনে তদারূঢ় প্রতিবিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ইহা সকলেই অবগত আছেন। সেইরূপ অন্তঃকরণ বিভিন্ন প্রদেশগত হইলেও তদারূচ চিৎপ্রতিবিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না।

জীব ও ঈশ্বর উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন উপাধিগত চিৎপ্রতিবিম্ব, এই মতে যে চৈতন্য বিশ্বস্থানীয় অর্থাৎ মায়া ও অন্তঃকরণে

যে চৈতন্যের প্রতিবিশ্ব পতিত হয়, তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্য। কেন না, তাহা কোনরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। তথা-বিধ বিশ্বস্থানীয় বিশুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। এবং তাহাই মুক্তপুরুষের অধিগন্তব্য বা প্রাপ্য।

চিত্রদীপে চৈতন্যের চতুর্বিধ ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে।
জীব, কৃটস্থ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য যে, চৈতন্য
একমাত্র। এই দকল ভেদ স্বাভাবিক নহে উপাধিক বা
ব্যাবহারিক। এক আকাশ যেমন ঘটাকাশ, জলাকাশ,
মহাকাশ ও মেঘাকাশরপে চতুর্বিধ, এক চৈতন্যও দেইরূপ
জীব, কৃটস্থ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-রূপে চতুর্বিধ। দৃষ্টান্ত স্থলে
ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের নাম ঘটাকাশ। ঘটস্থিত জলে প্রতিবিশ্বিত সাজনক্ষত্র আকাশ জলাকাশ। অনবচ্ছিন্ন আকাশ
মহাকাশ। অর্থাৎ ঘটাদিরূপ উপাধিদ্বারা আকাশের অবচ্ছেদ বিবক্ষিত না হইলে স্বাভাবিক আকাশ মহাকাশরপে
ব্যবহৃত হয়। মহাকাশের মধ্যে মেঘমগুল অবস্থিত থাকে।
মেঘ হইতে রষ্টি হয়। তদ্ধারা অনুমান করা যাইতে পারে
যে, মেঘে জলের সন্তাব আছে। কালিদাস মেঘদুতে
বলিয়াছেন—

## धूमच्योति:सलिखमरुतां सनिपातः क मेघः।

• অর্থাৎ ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ু মিলিত হইলে উহা মেঘ বলিয়া অভিহিত হয়। মেঘে অবস্থিত—মেঘের অবয়বরূপ জল অবশ্য তরল নহে। কারণ, তরল হইলেই উহা রৃষ্টিরূপে নিপতিত হয়। সাধারণত ঐ জল তুষারাকারে মেঘে অব-শুফুত থাকে। ঐ তুষারাকারজলে প্রতিবিশ্বিত আকাশের নাম মেয়াকাশ। ঘটস্থিত জলে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘের অবয়বভূত তুষারাকার জলও জল। অতএব তাহাতেও আকাশের প্রতিবিদ্ব অনুমান করা যাইতে পারে। উক্তরূপে এক আকাশ যেমন চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এক চৈতন্মও সেইরূপ চারি প্রকারে বিভক্ত। বেদান্ত মতে সমস্ত জগৎ চৈতন্যে কল্লিত। স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর নামক জীবের শরীরদয়ও চৈতন্যে কল্লিত। যাহাতে যাহার কল্পনা হয়, তাহা ঐ কল্পনার অধিষ্ঠান-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুক্তিকাতে রজতের ভ্রম হয় স্থুতরাং রজত শুক্তি-কাতে কল্পিত হয় বলিতে পারা যায়। এম্বলে শুক্তিকা রজত কল্পনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়। স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় চৈততে কল্লিত হয় স্ত্তরাং চৈত্য শ্রীর্দয়-কল্পনার অধিষ্ঠান! চৈতন্য—শরীরদ্বয়-কল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়া উহা উক্ত শরীর-দ্বয়াবচিছন্ন অর্থাৎ উক্ত শ্রীরদয় দারা অধিষ্ঠান চৈতন্মের অব-চ্ছেদ হয়। উক্ত শরীরদ্বয়-কল্পনার অধিষ্ঠান অথচ উক্ত শরীর-দ্বয়াবচ্ছিন্ন চৈততে লাম কুটস্ত। ঐ চৈতন্য কুটের ন্যায় নির্বিকারে অবস্থিত বলিয়া তাহাকে কুটস্থ বলা যায়। সুক্ষা শরীর চৈতন্যে বা কূটাস্থে কল্পিত। অন্তঃকরণ বা বৃদ্ধি সূক্ষা শরীরের অন্তর্গত। সূক্ষা শরীর কূটক্তে কল্লিত হইলে তদন্তৰ্গত বৃদ্ধি কূটম্খে কল্লিত হইবে, ইহা বলাই বাহুলা। অন্তঃকরণ-প্রতিবিদ্মিত চৈতন্য জীব। প্রাণধারণার্থ জীবধাতৃ হইতে জীবশন্দ সমূৎপন্ন হইয়াছে। অন্তঃকরণগত চিদাভাস-প্রাণ-শারণ করে বলিয়া জীবশক্ষবাচা। নির্বিকার কূটন্তের সংসার নাই। চিদাভাদের সংসার আছে অর্থাৎ জ়ীব সংসারী, কৃটস্থ সংসারী নহে। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য ব্রহ্মপদ-বাচ্য। মায়া ব্রক্ষাশ্রিত। এই মায়া তমোরূপে কথিত। বেদান্ত মতে জগৎ মায়াময়। বটধানাতে যেমন মহান্ বট-রুক্ষ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, সেইরূপ ব্রহ্মাঞ্রিত মায়াতে জগৎ দৃক্ষরপে অবস্থিত। সতরাং সমস্ত প্রাণীর বৃদ্ধিও সূক্ষ-রূপে মায়াতে অবস্থিত রহিয়াছে। সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বুদ্ধিই বুদ্ধিবাসনা বা ধীবাসনা বলিয়া অভিহিত হয়। মায়া ব্ৰহ্মাঞিত। সমস্ত প্ৰাণীর বৃদ্ধি বাসনা মায়াতে অবস্থিত। মায়াগত বুদ্ধি বাসনাতে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য ঈশ্বর। তন্মধ্যে কুটস্থ ঘটাকাশ স্থানীয়, জীব জলাকাশ স্থানীয়, ব্ৰহ্ম মহাকাশ স্থানীয়, ঈশ্বর মেঘাকাশ স্থানীয়। সমস্ত বস্ত প্রাণীদিগের বুদ্ধির বিষয়। স্থতরাং সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধি বাসনা সর্কবস্তু বিষয়ক। তাদৃশ বুদ্ধি বাসনা ঈশ্বরের উপাধি, এই জন্য ঈশ্বর সর্ববজ্ঞ। সর্ববজ্ঞ বলিয়াই তিনি সর্ববক্তা। অম্মুদাদির বুদ্ধিবাসনা ঈশ্বরের উপাধি হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা অম্মদাদির অনুভূত হওয়া উচিত, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কারণ, আমাদের বৃদ্ধি বাসনা ঈশ্বরের উপাধি হইলেও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা আমাদের অনুভূত হইতে পারে না। কেন না, বাসনা প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া বাস-নোপহিত ঈশ্বরও প্রত্যক্ষ নহেন। স্তবাং ভাঁহার সর্ববজ্ঞতাও আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হইতে পারে না। জলাকাশ দারা ্যেমন ঘটাকাশ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, সেইরূপ জীবদারা • কৃটস্থও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়-। এই জন্য কৃটস্থ ধ্রতিভাত হয় না। এই তিরোধান শাস্ত্রে অন্যোন্যাধ্যাস

নামে অভিহিত ইইয়াছে। জীব অহং ইত্যাকারে ভাসমান। জীব ও কূটস্থের অবিবেক, মূলাবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়।

এই মূলাবিদ্যার বিক্ষেপ ও আবরণ নামে ছুইটা শক্তি আছে। আবরণ শক্তিদ্বারা কূটস্থের অসঙ্গত্ব এবং আনন্দরূপত্ব-রূপ বিশেষ অংশ আরত হয়। শুক্তিকার শুক্তিত্বরূপ বিশেষ অংশ আরত হইয়া যেমন শুক্তিকাতে রজত অধ্যস্ত হয়, সেই-রূপ কৃটন্থের বিশেষ অংশ আরত হইয়া অহং ইত্যাকারে প্রতীয়মান জীব কুটস্থে অধ্যস্ত হয়। ইহাকে বিক্ষেপধ্যাস কহে। শুক্তি-রজতাধ্যাসস্থলে যেমন শুক্তিগত ইদংত্বরূপ সামান্যাংশ সত্য, রজতাংশ মিথ্যা, অথচ শুক্তিগত ইদমংশ রজতে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ কূটস্থগত স্বয়ংত্ব এবং বস্তুত্ব সত্য অহংত্ব মিথ্যা। অথচ কূটস্থগত স্বয়ংত্ব এবং বস্তুত্ব অহমর্থে অর্থাৎ জীবে প্রতীয়মান হয়। শুক্তির নীলপৃষ্ঠ ত্রিকোণত্বাদি যেমন তিরোহিত থাকে, কুটস্থের অসঙ্গবাদিও সেইরূপ তিরোহিত থাকে। অধিষ্ঠানরূপ-শুক্তি-গত ইদংত্বরূপ সামান্যাংশ এবং অধ্যস্ত-রজত-গত রজতত্বরূপ বিশেষাংশ যেমন এক দঙ্গে প্রকাশিত হয়, দেইরূপ অধিষ্ঠান-কৃটস্থ-গত স্বয়ংত্বরূপ সামান্যাংশ এবং অধ্যস্ত জীবগত অহংত্বরূপ বিশেষ অংশ এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়। স্বয়ংত্ব সামান্যাংশ, অহংত্ব বিশেষ অংশ। দেবদত্ত স্বয়ং করিয়াছে, তুমি স্বয়ং দেখিবে, আমি স্বয়ং যাইব, এইরূপে স্বয়ংত্ব অনুবৃত্তধর্ম এবং পুরুষা-স্তরেও ব্যবহৃত হয়। এই জন্য স্বয়ংত্ব সামান্য অংশ। পুরুষের অন্য পুরুষে অহং এইরূপ ব্যবহার হয় 'না। স্কুতরাং অহংত্ব অনুরভ্রধর্ম নহে উহা ব্যার্ভ্রধর্ম। অতএব অহংত্ব বিশ্বেষ

অংশ। ইদংত্ব এবং রজতত্ব যেমন ভিন্ন, স্বয়ংত্ব এবং অহংত্বও সেইরূপ ভিন্ন। সামান্যরূপ অর্থাৎ অনুগত-স্বভাব স্বয়ং শব্দার্থই কূটন্থ এবং তাহাই আত্মা। অর্থাৎ স্বয়ং শব্দ এবং আত্মশব্দ পর্য্যায় শব্দ। এই জন্য স্বয়ং শ্ব্দের এবং আত্ম-শব্দের সহ প্রয়োগ নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বয়ংশক আত্মশকের পর্যায়
হইলে অচেতনের স্বয়ং শব্দের প্রয়োগ কিরূপে হইতে পারে ?
কেন না, অচেতনের ত আত্মা নাই। অথচ ঘট স্বয়ং জল আহরণকরিতে পারে না, ঘটের দ্বারা জলাহরণ করিতে হয়, ইত্যাদি
রূপে ঘটাদিরূপ অচেতন পদার্থেও স্বয়ংপদের প্রয়োগ দেখিতে
পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই য়ে, চেতন চিদাভাস
যেমন কৃটস্থে কল্লিত অচেতন ঘটাদিও সেই কৃটস্থে কল্লিত।
আত্মা সর্বব্যাপী। ঘটাদিরও স্ফুর্ত্তি হয় অতএব স্ফুর্ণরূপে
আত্মা ঘটাদিতেও অনুগত। অতএব নিজের স্বয়ংত্বনা থাকিলেও
আত্মসত্তা অবলম্বনে ঘটাদিতে স্বয়ং শব্দের প্রয়োগ হইবার
বাধা নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, ঘটাদিতে আত্মটেতন্যের সত্তা থাকিলে ঘটাদিকে অচেতন বলা যাইতে পারে না। ঘটাদিও অস্মদাদির ন্যায় চেতন বলিয়া গণ্য হওয়াই সঙ্গত হয়। অধিক কি, চৈতন্য সর্বব্যাপী হইলে জগতে কোন পদার্থকেই অচেতন বলা যাইতে পারে না। এতহত্তরে বল্পব্য এই যে, ঘটাদিতে আত্মটেতন্যের অনুগতি থাকিলেও ঘটাদি অচেতন। যাহাতে আত্মটেতন্যের সত্তা আছে, তাহা চৈত্বন, যাহাতে আত্মটেতন্যের সত্তা নাই, তাহা অচেতন,

এরপ বিভাগ হইতে পারিলে ঘটাদিকে অচেতন বলা যাইতে পারিত না বটে। কিন্তু ঐরূপ বিভাগ হইতে পারে না। কেন না, আত্মটেতন্য সর্বব্যাপী। আত্মটেতন্য নাই, এরূপ স্থান বা পদার্থ জগতে নাই। অথচ জগতে চেতন ও অচেতনের বিভাগ আছে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, চেতন ও অচেতনের বিভাগের হেতু অন্যরূপ। তাহা এই— যাহার বুদ্ধিগত চিদাভাদ আছে, তাহা চেতন। যাহার চিদাভাস নাই, তাহা অচেতন। প্রাণীদিগের চিদাভাস আছে এই জন্য প্রাণীবর্গ চেতন। ঘটাদির চিদাভাস নাই, এই জন্য ঘটাদি অচেতন। ঘটাদির চিদাভাস নাই এ বিষয়ে বিদ্যারণ্য মূনি একটা স্থলর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। একখানি রুহদ্বস্ত্র চিত্রাঙ্কনের উপযোগী করিয়া তাহাতে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত করা হয়। চিত্রপটে মনুষ্যাদির যে চিত্র অঙ্কিত কর। হয়,তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাভাদও অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। ঐ বস্ত্রাভাদ বেমন চিত্রাধার পটের অনু-রূপ-রূপে অঙ্কিত হয়, দেইরূপ প্রাণীদিগের পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাস কল্পিত হয়। ঐ চিদাভাস জাবশব্দবাচ্য ও সংসারী। বস্ত্রাভাসগত শুক্রনীলাদিবর্ণ যেমন চিত্রাধার-বস্ত্র-গতরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ চিদাভাস-গত বা জীবগত সংসার বিশ্বভূত-চৈতন্য-গতরূপে প্রতীয়মান হয়। চিত্রাপিত পর্ব্ব-তাদির যেমন বস্ত্রাভাস অঙ্কিত করা হয় না, সেইরূপ জগতের মৃত্তিকাদির চিদাভাস কল্পিত হয় নাই। যেরূপ वना इंडेन, তংপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মটেতন্য দর্বব্যাপী হইলেও যাহার চিদাভাস আরুছ, তাহা চেতন, যাহার চিদাভাস নাই, তাহা অচেতন এইরূপ চেতনাচেতন বিভাগ অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।
চিদাভাস চেতন ও চিতের সদৃশ বলিয়া তহুভয়ের অবিবেক
লোক-প্রসিদ্ধ স্থতরাং চিদাভাসগত সংসার চিদ্গতরূপে
প্রতীয়মান হয়। এই জন্য জীবগত সংসার কূটস্থগতরূপে
প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ব্ৰন্মানন্দে বলা হইয়াছে যে, মাণ্ডুক্যোপনিষ্দে স্ব্যুপ্তি-कात्न य जाननमा उपिनिक श्रेशाष्ट्र, जाशरे जीव। বিষয়-ভোগপ্রদ কর্মা ক্ষয় হইলে নিদ্রারূপে অন্তঃকর্ণ বিলীন হয়। স্বযুপ্তি কালে যে অন্তঃকরণ বিলীন হইয়াছিল, ভোগ-প্রদ কর্মের রভিলাভ হইলে তাহা ঘনীভূত হয়। যেমন তরলতা পরিত্যাগ পূর্বক ঘনীভূত অর্থাৎ তুষারভাবা-পন্ন হয়, বিলীন মৃত যেমন পুনর্বার ঘনীভূত হয়, অন্তঃকরণও দেইরূপ বিলীনতা পরিত্যাগ পূর্বক ঘনীভূত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। স্ত্যুপ্তি কালে বিলীনাবস্থ অন্তঃকরণ আত্মার উপাধি। তহুপাধিক আত্মা আনন্দময় বলিয়া ক্ষিত। জাগ্রদবস্থাতে ঘনীভূত অন্তঃকরণ আত্মার উপাধি। তত্বপাধিক জীব বিজ্ঞানময়-শব্দ-বাচ্য। প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্ব্যুপ্তিকালীন আনন্দময়—সর্ব্বেশ্বর,সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও জগৎ-কারণরূপে মাণ্ডুক্যোপনিষদে পরিকীর্ভিত হইয়াছে। স্বযুপ্তি-কালীন আনন্দময় জীব হইলে, তাহার সর্ব্বেশ্বরত্বাদি কীর্ত্তন কিরুরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মাণ্ডুক্যোপনিষদের তাৎপর্য্যের প্রতি মনোযোগ করিলে উক্ত প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইতে পারে। পরমাত্মার চারি

প্রকার অবস্থা মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন প্রকার অবস্থা সোপাধিক এবং তুরীয় অবস্থা বা শুদ্ধ চৈতন্য নিরুপাধিক। সোপাধিক অবস্থাত্রয় আধিদৈবিক ও আধ্যা-ত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। পরমাত্মা চিত্রপটস্থানীয়। চিত্রপটের যেমন চারিটী অবস্থা পরমাত্মারও সেইরূপ চারিটী অবস্থা।

চিত্রপটের চারিটী অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে। স্বাভা-বিক শুভ্র পট, ধোত বলিয়া অভিহিত হয়। চিত্রাঙ্কনের উপযোগী করিবার জন্য ঐ পটে অন্নমগুদি লিপ্ত করা হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় ঐ পট ঘটিত বা ঘটিত বলিয়া কথিত হয়। পরে মসীদারা বা পেন্সীল দিয়া অভিপ্রেত বিষয়গুলি পটে অঙ্কিত কর। হয়। বিষয়গুলি মসীদ্বারা অঙ্কিত হইলে ঐ পট লাঞ্ছিতরূপে কথিত হইয়া থাকে। তৎপরে অঙ্কিত চিত্রগুলি যথোপযুক্তবর্ণ দ্বারা পরিপূরিত হইলে ঐ পট রঞ্জিত আখ্যা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র পটের যেমন চারিটা অবন্থা, পরমাত্মারও দেইরূপ চারিটী অবস্থা। মায়া এবং মায়ার কার্য্য অন্তঃকরণাদি প্রমাতার উপাধি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। মায়া রূপ এবং মায়ার কার্য্যরূপ উপাধি রহিত অর্থাৎ নিরুপাধিক বা উপাধিশূন্য পরমাত্মা শুদ্ধ চৈতন্য। মায়ো-পাধিক পরমাত্মা ঈশ্বর। সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীরোপাধিক পর-মাত্মা হিরণ্যগর্ভ। সমষ্টি-স্থল-শরীরোপাধিক পরমাত্মা বিরাট বা বিরাট পুরুষ। পরমাত্ম চিত্রপট স্থানীয়। চিত্রপট-স্থানীয় পরমাত্মাতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল প্রপঞ্চ চিত্র-স্থানীয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, যেমন চিত্রার্পিত মনুষ্যদির্গের চিত্রাধার-বস্ত্র-সদৃশ বস্ত্রাভাস লিখিত হয়, সেইরূপ প্রমাত্মাতে"

অধ্যস্ত দেহীদিগের অধিষ্ঠান-চৈত্য্য-সদৃশ চিদাভাস ক**ল্লিত** হয়। চিদাভাসের অপর নাম জীব, তাহাই সংসারী।

আধি-দৈবিক বিভাগ বলা হইল। আধ্যাত্মিক বিভাগ বলা হইতেছে। প্রমাত্মার আধ্যাত্মিক সোপাধিক বিভাগ তিন প্রকার; প্রাজ্ঞ,তৈজস ও বিশ্ব। স্থয়ুপ্তিকালে অন্তঃকরণ বিলীন হইলে অজ্ঞানমাত্রদাক্ষী পরমাত্মা প্রাক্ত। মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রাক্তই আনন্দময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থাতে ব্যষ্টিসূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী আত্মা তৈজস। জাগ্রদবস্থাতে ব্যষ্টি স্থূল-শরীরাভিমানী আত্মা বিশ্ব বলিয়া অভিহিত। কি না সমস্ত। ব্যষ্টি কি না অসমস্ত অর্থাৎ এক একটী। স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, মায়া ও অজ্ঞান এবং ব্যষ্ঠি ও সমষ্টি ভেদেই জীবেশ্বরের ভেদ কল্পনা কর। হইয়াছে। বস্তু-গত কোন ভেদ নাই। মাণ্ডুক্যোপনিষদে অহং ইত্যাকার অনুভবে প্রকাশমান আত্মার অবস্থা ভেদে চারিটী পাদ বা ভাগ কল্পনা করা হইয়াছে—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। তন্মধ্যে স্থুলোপাধিক আত্মা বিশ্ব, সূক্ষোপাধিক আত্মা তৈজস, সূক্ষতরোপাধিক আত্মা প্রাক্ত এবং নিরুপাধিক আত্মা তুরীয়। বিশ্বের উপাধি স্থূল শরীর। তৈজদের উপাধি সূক্ষা শরীর। প্রাজ্ঞের উপাধি অজ্ঞান। তাহা সূক্ষা শরীর অপেক্ষাও সূক্ষা। এই জন্ম তাহাকে সূক্ষ্মতর উপাধি বলা মায়। ব্যষ্টি স্থূল শরীরের উপাধিত্ব বিবক্ষা করিলে আত্মা বিশ্বশব্দবাচ্য, সমষ্টি স্থলশরীরের উপাধিত্ব বিবক্ষা করিলে বিরাট শব্দবাচ্য। ব্ৰা যাইতেছে যে, বিশ্ব ও বিরাট বস্তুগত্যা এক। 'কেবল 'ব্যষ্ঠি ও সমষ্ঠি উপাধিভেদেই তাহাদের ভেদ। এইরূপ

সূক্ষশরীরোপাধিক তৈজস ও হিরণ্যগর্ভও বস্তুগত্যা ভিন্ন নহে। কেবল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদেই তাহা-দের ভেদ। আজ্ঞানোপাধিক প্রাজ্ঞ এবং মায়োপাধিক ঈশ্বরও বস্তুগত্যা অভিন্ন। উপাধিগত সত্ত্তণের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অনুসারেই তাহাদের ভেদ। এইরূপে প্রাজ্ঞ-শব্দ-বাচ্য আনন্দময় এবং ঈশ্বর এক, এইরূপ অভিপ্রায়েই আনন্দময়ের সর্বেশ্বরত্ব ও সর্ববজ্ঞত্বাদি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপ-নিষদে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক তুরীয় পাদের বোধসৌকর্য্যের জন্ম বিশ্বাদি পূর্বব পূর্বব পাদ, তৈজসাদি উত্তরোত্তর পাদে প্রবিলাপিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মার চারি পাদ কল্পনা করিয়া এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদ উভরোভর পাদের অন্তভূতি করিয়া নিপ্তাপঞ্ ব্রহ্মাত্মক তুরীয় পাদ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন না, স্থুল উপাধি সূক্ষ্ম উপাধিতে এবং সূক্ষা উপাধি সূক্ষাতর উপাধিতে অন্তর্ভু ত হইবে, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। কারণে কার্য্যের অন্তর্ভাব বেদান্ত-মতে স্থপ্রসিদ্ধ। গৌড়পাদাচার্য্যের মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ কারিকার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

দৃগ্দৃশ্যবিবেকে কৃটস্থ চৈতন্যকে জীবের অন্তর্ভূত করিয়া জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মরূপে চিতের ত্রৈবিধ্য ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জলাশয়, তদগত তরঙ্গ এবং তদগত বৃদুদ যেমন উপরি উপরি পরিকল্পিত। কেন না, জলাশয়ের উপরি তর্ম্প এবং করঙ্গের উপরি বৃদুদ পরিদৃষ্ট হয়। সেইরূপ অব-, চেছদক উপাধি, অন্তঃকরণরূপ উপাধি এবং নিদ্রারূপ উপাধি

উপরি উপরি পরিকল্পিত হয়। তাদৃশ উপাধি ভেদে <mark>জী</mark>ব ত্রিবিধ। পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতি-ভাসিক। তন্মধ্যে অবচ্ছিন্ন জীব পারমার্থিক। যদিও অবচ্ছেদক কল্পিত, তথাপি অবচ্ছেদ্য কল্পিত নহে। স্থতরাং অবচ্ছিন্ন জীব পারমার্থিক হইবার কোন বাধা নাই। অবচ্ছেদ্য অকল্পিত বলিয়া, ত্রন্মের সহিত উহার ভেদ নাই। ইহা বলাই বাহুল্য। অবচ্ছিন্ন জীবে মায়া অবস্থিত। অন্তঃ-করণ মায়াতে কল্লিত। অন্তঃকরণগত চিদাভাস ব্যাব-হারিক জীব। চিদাভাস অন্তঃকরণতাদাত্মাপন্ন হয়। অন্তঃকরণ এবং তদ্গাত চিদাভাদের অবিবেক, চিদাভাদের অন্তঃকরণ তাদাত্ম্যাপতির হেতু। বুঝা যাইতেছে যে, ব্যাব-হারিক জীব মায়িক। অন্তঃকরণ মায়ার কাঁ্য্য স্থতরাং মায়া হইতে অতিরিক্ত নহে। যদিও ব্যবহারিক জীব মায়িক, তথাপি যে পর্য্যন্ত ব্যবহার থাকে অর্থাৎ মুক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত ব্যাবহারিক জীবের অনুর্ত্তি থাকে বলিয়া তাহাকে ব্যাবহারিক আখ্যা প্রদান করা অসঙ্গত নহে। বেদান্তসারের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধির নাম বিজ্ঞানময় কোষ। উহাই কর্ত্ব-ভোক্তবের অভিমানী, ইহলোক পরলোকগামী ব্যাব-হারিক জীব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। স্বপ্নকালে ব্যাব-হারিক জীবকেও আর্ত করিয়া মায়া অবস্থিত হয়। নিদ্রা মায়ার অবস্থা-ভেদ মাত্র। স্বপ্নাবস্থাতে দ্রুষ্টব্য-বিষয়ের ন্যায় জীবের স্বদেহও পরিকল্পিত এবং ঐ পরিকল্পিত দেহে জীবের অহং এইরূপ অভিমান হয়। মনুষ্যজীব স্বপ্না-বিষ্ট্যতে নিজেকে দেবতা বা পশুরূপে বিবেচনা করে ইহার

উদাহরণ বিরল নহে। স্বাপ্ন প্রপঞ্চের ন্যায় স্বাপ্নদেহ এবং স্বাপ্নদেহে অহং অভিমানী জীবও প্রতিভাসিক বলিয়া কথিত। কেন না, প্রবোধ হইলে যেমন স্বাপ্ন প্রপঞ্চের নিরত্তি হয়, সেইরূপ স্বাপ্নদেহ এবং স্বাপ্নদেহে অহং অভিমানকারী জীবেরও নিরুত্তি হয়। দ্বৈতবিবেকে বলা হইয়াছে যে—

## चैतन्यं यदिधिष्ठानं लिङ्गदेहस्य यः पनः। विच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्मंघो जीव उचते॥

অর্থাৎ যে চৈতন্যে লিঙ্গদেহ কল্পিত হয়, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য অর্থাৎ কুটস্থ চৈতন্য, চৈতন্যে পরিকল্পিত লিঙ্গদেহ এবং লিঙ্গদেহে বিদ্যমান চিদাভাস, মিলিত এই তিনটী জীব বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিবরণ গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, জীব ও ঈশ্বর উভয়ে প্রতি-বিশ্ব স্বৰূপ নহেন, কিন্তু জীব ও ঈশ্বর বিশ্ব প্রতিবিশ্ব ভাবে অবস্থিত। বিশ্বভূত চৈতন্য ঈশ্বর ও অজ্ঞানগত চিৎপ্রতি-বিশ্ব জীব। তাঁহার। বিবেচনা করেন যে—

### विभेदजनके (ज्ञाने नाग्रमात्यन्तिकं गते। ग्रामनी ब्रह्मणोभेदमसन्तं कः करिष्यति ॥

আত্মা অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ আদে নাই। অজ্ঞান, জীব ও ব্রক্ষের বিভেদজনক। বিভেদজনক অজ্ঞান অত্যন্ত বিণাশ প্রাপ্ত হইলে অবিগ্রমান জীব ত্রন্মের ভেদ কে করিবে ? এই বচনে অজ্ঞান জীব ব্রহ্মের ভেদক ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াচেছ। স্বতরাং জীব ও ঈশ্বর উভয়ে প্রতিবিম্বাত্মক হইতে পারে না। কারণ, উভয়ে প্রতিবিম্বাত্মক হইলে উভয় প্রতিবিম্বের জ্বনী ভিন্ন ভিন্ন উপাধি বা প্রতিবিষ্ণের অধিকরণ অপেক্ষিত হইবে। একটা উপাধিতে তুইরূপ প্রতিবিদ্ধ হওয়া অস-স্তব। অথচ উক্ত স্মৃতিবাক্যে একমাত্র অজ্ঞান জীব ব্রহ্মের ভেদকরূপে কথিত হইয়াছে, স্থতরাং বিদ্বভূত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অজ্ঞান প্রতিবিদ্বিত চৈতন্য জীব. ইহা স্বীকার করিতে হহতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, অজ্ঞানগত চৈত্য প্রতিবিশ্ব ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণগত চিৎপ্রতিবিম্ব জীব্রু সমীচীন বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রশাত উল্লিখিত শ্বৃতিবাক্যে কেবল অজ্ঞান জীবেশ্বরের ভেদ্ধিক, ইছাই বলা হইয়াছে অন্তঃকরণ ভেদকরূপে কথিত হয় নিষ্ট্র দ্বিতীয়ত 🔈 তাহা হইলে যোগীর কায়ব্যুহের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পাঁচর না শাস্ত্রে আছে যোগী যোগপ্রভাবে প্রয়োজন বশত নানাশরীর পরিগ্রহ করিয়া এক সময়ে বিভিন্ন শরীর দ্বারা বিভিন্ন বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। জীব—অন্তঃকরণগত চিৎপ্রতি-বিষস্বরূপ হইলে তাহা হইতে পারে না। কারণ, অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। উহা এক সময়ে অনেক শরীরে অধি-ষ্ঠিত হইতে পারে না। স্থতরাং তদগত চিৎপ্রতিবিশ্বও এক সময়ে অনেক দেহের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। যোগ প্রভাবে যোগীর অন্তঃকরণ এক সময়ে অনেক শরীরে অধিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত নিপুলতা প্রাপ্ত হয়, এ কথাও বুলিবার উপায় নাই। কেন না, কায়ব্যুহস্থলে শরীর ভেদে অন্তঃ-করণভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অভিনব স্ফট অপরাপর অন্তঃ-•করুণগুলি প্রধান অন্তঃকরণের অধীনরূপে অবস্থিত থাকিবে,

পূর্ব্বস্থিত অন্তঃকরণ এবং অভিনব সৃষ্ট অন্তঃকরণের মধ্যে এইমাত্র বৈলক্ষণ্য, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যোগীর অন্তঃকরণ বিপুলতা প্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণ ভেদ অঙ্গীকার করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না। অতএব স্বীকার করা উচিত যে, অন্তঃকরণগত চিৎপ্রতিবিম্ব জীব নহে। অজ্ঞানগত চিৎপ্রতিবিম্বই জীব। জীব অজ্ঞান প্রতিবিম্বরূপ হইলেও অজ্ঞানের পরিণামবিশেষরূপ অন্তঃকরণ জীবের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান বটে। সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্র প্রস্থত হইলেও দর্পণ যেমন তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান, অন্তঃ-করণ সেইরূপ অজ্ঞানগত চিৎপ্রতিবিদ্ধ স্বরূপ জীবের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান। এই জন্য অন্তঃকরণও জীবাত্মার উপাধি-রূপে ব্যবহৃত হঁইয়া থাকে। এতাবতা অজ্ঞানরূপ উপাধি পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বভূত বলিয়া ঈশ্বর স্বতন্ত্র। জীবাত্মা প্রতিবিম্ব বলিয়া ঈশ্বরপরতন্ত্র। লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিম্ব স্বতন্ত্র ও প্রতিবিদ্ব তৎপরতন্ত্র। প্রতিবিম্বগত ঋজুবক্রাদি ভাব দর্শন করিয়া বিম্বভূত পুরুষ ক্রীড়া করে ইহা বহুল পরিমাণে লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ প্রতিবিম্বগত অর্থাৎ জীবগত বিকার দর্শন করিয়া ব্রহ্ম ক্রীড়া করেন মাত্র।

#### न्नोकवत्तु नीनाकैवन्यम्।

এই সূত্রদারা ভগবান্ কাদরায়ণ ইহাই বলিয়াছেন। কল্পতরুকার বলেন যে,—

ंप्रतितिम्बगताः पम्यन् ऋजुवक्रादिविक्रियाः । पुमान् क्रीडे़द् यथा ब्रह्म तथा जीवस्थविक्रियाः ॥ প্রতিবিম্বগত ঋজুবক্রাদি বিকার দর্শন করিয়া পুরুষ যেরূপ ক্রীড়া করে, ব্রহ্ম সেইরূপ জীবগত বিকার দর্শন করিয়া ক্রীড়া করেন।

কোন কোন প্রাচীন আচার্য্যদিগের মতে প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে ভিন্ন নহে। বিশ্ব সত্য, স্নতরাং প্রতিবিশ্বও স্বরূপত সত্য। প্রতিবিম্বের বিম্ব হইতে ভেদ-প্রতীতি ভ্রমাত্মক। অর্থাৎ প্রতিবিম্বের বিম্বভেদ অধ্যস্ত মাত্র। প্রতিবিম্ব শ্বরূপত সত্য বলিয়া মুক্তিকালেও জীবের অবস্থিতি অব্যাহত থাকিতেছে। অতএব প্রতিবিম্ব মুক্তিকালে থাকে না বিবেচনা করিয়া মুক্তি-সংবন্ধের জন্য প্রতিবিম্বের অতিরিক্ত অবচ্ছিন্মরূপ জীবান্তর অথবা কূটস্থ নামক চৈতন্যান্তর কল্পনা করা নিষ্প্রাজন। যদিও জীবের উপাধি বিনশ্বর বলিয়া মুক্তিকালে প্রতিবিম্ব ভাব অপাগত হয়, তথাপি জীবের স্বরূপ কোন কালেও অপগত হয় না। কারণ, বিশ্বই প্রতিবিশ্বের স্বরূপ, তাহা অবিনাশী। এই জন্য জীব অবিনাশী বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। জীবের উপাধিভূত অন্তঃকরণাদি দারা সর্ব্বগত চৈতন্যের অবচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী ও অপরিহার্য্য বটে। পরস্তু অবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব নহে। উহা ঈশ্বর। কেন না, অন্তর্যামীরূপে ঈশ্বরের বিকার মধ্যে অবস্থান শান্ত্র-সিদ্ধৃ। বিকার মধ্যে অবস্থিত হইলেই ত্তুদ্বিকার দ্বারা टिज्टानात व्यवटाल्डम इटेटन, टेट्। महज्जटाना म्रा जूना যাইতেছে যে, অন্তর্যামী ঈশ্বর অবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ হই। বন। স্থত্রাং জীবাত্মা অবচ্ছিন্ন চৈত্ন্যস্বরূপ, ইহা বলা শুঙ্গত নহে।

ে অদৈতবিদ্যা-কারের মতে প্রতিবিদ্ব বিদ্বাভিন্ন নহে অর্থাৎ বিশ্ব ও প্রতিবিশ্ব এক পদার্থ নহে। তাঁহার মতে বিশ্ব সত্য, প্রতিবিদ্ধ মিথ্যা। সকলেই অবগত আছেন, মুখের সম্মুখে দর্পণ ধরিলে গ্রীবাস্থ মুখ দর্পণে প্রতিবিশ্বিত হয়। এস্থলে মুখ সত্য, দর্পণগত মুখ-প্রতিবিম্ব মিথ্যা। স্তরাং গ্রীবাস্থ মুখ দর্পণে নাই। গ্রীবাস্থ মুখ হইতে অতিরিক্ত মুখাভাস দর্পণে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা সর্ব্বথা সমীচীন। দর্পণে যে মুখপ্রতিবিদ্ধ দৃষ্ট হয়, তাহাতে নয়ন গোলকাদি প্রদেশ স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বভূত মুখের নয়ন গোলকাদি নিজের প্রত্যক্ষ হয় না। প্রতিবিম্ব বিম্বাভিন্ন হইলে প্রতিবিম্বগত নয়ন গোল-কাদিও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। দর্পণে যে চৈত্রমুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, পার্শস্থ বাঁজিরা তাহা চৈত্রমুখ হইতে ভিন্ন রূপেই দেখিতে পায়। অতএব নিজ্হস্তগত রুজত হ্ইতে ভিন্ন শুক্তিরজত যেমন স্বরূপত মিথ্যা, চৈত্রমুখ হইতে ভিন্ন চৈত্রমুখের প্রতিবিদ্ধও সেইরূপ স্বরূপত মিখ্যা। বিশ্বভূত মুখ এবং দর্পণগত মুখপ্রতিবিশ্বের ভেদ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় এবং বিশ্ব ও প্রতিবিদ্বের প্রাগ্নুখর প্রত্যগুখন্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মেরও প্রতীতি হয়। এই জন্য বিন্ধ প্রতিবিম্বের অভেদ অসম্ভব। স্ত্রাং আমার মুখ দর্পণে প্রতীয়মান হইতেছে এইরূপে বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বের অভেদ প্রতীতি গৌণ বলিতে হইবে। ছায়ামুখে মুখব্যপদেশ গোণ ভিন্ন মুখ্য হইতে পারে না। বালকেরা . দর্পণে নি/জির প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে ঐ প্রতিবিম্বকে পুরুষান্তররূপে বিবে চনা করিয়া তাহাকে ধরিতে চেফা করে। বিশ্ব ও প্রতি-বিশ্ব অভিন্ন হইলে বালকদিগের তাদৃশ ভ্রম হইত না। অতএব বিশ্ব ও প্রতিবিশ্ব অভিন্ন নহে।

আপত্তি হইতে পারে যে, বিশ্ব ও প্রতিবিশ্ব ভিন্ন বলা 
যাইতে পারে না। কারণ, প্রেক্ষাবানেরা নিজমুখের অবস্থা 
অবগত হইবার জন্য দর্পণ গ্রহণ পূর্বক প্রতিবিদ্ধ দেখিয়া 
থাকেন। বিশ্ব ও প্রতিবিদ্ধ অভিন্ন হইলে তাঁহাদের ঐরপ 
আচরণ সঙ্গত হইতে পারে। বিশ্ব ও প্রতিবিশ্ব ভিন্ন হইলে 
ঐরপ আচরণ সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না, ভিন্ন বস্তু 
দেখিয়া ভিন্ন বস্তুর অবস্থা অবগত হওয়া সন্তবপর নহে। 
ইহার উত্তরে বক্রব্য এই যে, প্রেক্ষাবানদিগের তাদৃশ ব্যবহার দারা বিশ্ব প্রতিবিশ্বর অভেদ সমর্গুত হইতে পারে 
না। কারণ, প্রতিবিশ্ব বিশ্বের সমান আকার হয় এইরপ 
নিয়ম লোকে দেখিতে পাওয়া নায়। স্থতরাং নিজমুখের 
সমান আকার প্রতিবিশ্ব দর্শন করিয়া নিজমুখের অবস্থা 
অবগত হইবার জন্য দর্পণে নিজমুখের প্রতিবিশ্ব দর্শন সর্ব্বথা 
স্বসঙ্গত।

যাঁহারা বলেন যে, নয়নরশ্যি উপাধিপ্রতিহত হইয়া বিশ্বে
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্বের চাক্ষ্য অনুভব জন্মাইয়া থাকে।
তাঁহাদের মতে প্রতিবিদ্ধ নামে কোন পদার্থ নাই। প্রতিবিদ্ধদর্শনন্থলেও বস্তুগত্যা বিশ্বভূত মুখাদিই দৃষ্ট হইয়া থাকে।
গ্রতিবিদ্ধ-দর্শন-বৃদ্ধি ভ্রান্তিমাত্র। জল বা দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থ
সামুখীন হইলে নয়নরশ্যি তদভিমুথে ধাবিত হয়। পরস্তু
নয়নরশ্যি জলাদির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় না। জলাদি দ্বারা

প্রতিহত হইয়া নয়নরশ্মি নয়নাভিমুখে প্রত্যাব্তত্ত হইয়া মুখের প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে। সাধারণ লোকের তাদৃশ সূক্ষা-দর্শিতা নাই। স্নতরাং জলাদিতে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হই-তেছে বিবেচনা করিয়া তাহারা ভ্রান্ত হয়। এই মত সমী-চীন বলা যাইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, স্বচ্ছজলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শনস্থলে জলান্তর্গত বালুকাদিও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বালুকার সহিত নয়নরশ্মির সংবন্ধ না হইলে বালুকা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। জলমধ্যগত বালুকা প্রত্যক্ষ হয়। অতএব নয়নরশ্মি জল দ্বারা প্রতিহত না হইয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে সূর্য্যরশ্মি নয়নরশ্মির প্রতিঘাতক। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ন্য়নরশ্মি প্রতিহত হয়। এ অবস্থায় নয়ন-রশ্মি জল-প্রতিহত হইয়া প্রতিঘাতক সূর্য্যকিরণ সমূহ ভেদ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল সংযুক্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের প্রত্যক্ষ সম্পাদন করিবে ইহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে। উর্দ্ধে দৃষ্টি না করিলে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ঐ সময়েও জলাশয়ে অধোমুখে पृष्टि निरक्ष कतिरल पृर्या श्रिकित पृष्ठे रय। नयनति ॥ প্রতিহত হইয়া মুখের দিকেই আসিতে পারে। উর্দ্ধদিকে যাইবার কোন কারণ নাই। প্রাতঃকালে পশ্চিমাভিমুখে জলাশয়ে দৃষ্টি নিক্ষৈপ করিলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য্যমণ্ডল তথন দ্রন্তার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। নয়ন-রশ্মি প্রতিহত হইয়া পৃষ্ঠদেশে উপদর্পিত হইবে, ইহা অসঙ্গাঁচ कझनां निर्माल हत्त्रम छल मर्भन कतिरल नग्रतनत धकक्रि

পরিতৃপ্তি এবং শীতলতা অমুভব হইয়া থাকে। চন্দ্রের প্রতি-বিশ্ব দর্শনে তাহা হয় না। স্থতরাং নয়নরশ্মি স্বচ্ছদ্রব্য দারা প্রতিহত হইয়া বিস্বভূত মুখাদির প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে, এতাদৃশ কল্পনা সঙ্গত হইতেছে না।

व्यात এक है। कथा विरवहा। मिलन मर्नर (भीतवर्ग মুখের প্রতিবিশ্বও মলিন বলিয়া বোধ হয়। দর্পণ-প্রতিহত নয়নরশ্মি মুখাভিমুখে আগত হইয়া মুখের প্রত্যক্ষ সম্পা-দন করে এই মতে মুখ-প্রতিবিম্বের মালিন্য অনুভব না হইয়া তাহার স্বাভাবিক গৌরত্বই অনুভবগোচর হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া কিন্তু শ্যামরূপে বা মলিন রূপেই মুখের অনু-ভব হইস্বা থাকে। আপত্তি হইতে পারে যে, শঙ্ম শুভ্রবর্ণ হইলেও পিত্তদোষ-দূষিত ব্যক্তির পক্ষে পীতবর্ণরূপে প্রতীয়মান এবং তদ্রপেই প্রত্যক্ষ গোচর হয়। এ স্থলে শঙ্গপ্রত্যক্ষে শঙ্গগত শুক্ররূপের উপযোগ হয় নাই। দোষ-বশত আরোপিত পীতরূপ প্রত্যক্ষের নির্বাহক হইয়াছে। প্রকৃতস্থলেও বলিতে পারা যায় যে মুখের গৌরবর্ণ থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষের উপযোগী হয় না। কিন্তু দোষবশত আরোপিত দর্পণ-শ্যামলিমা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আরোপিত-রপু দারা প্রতিবিষের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে আরো-পিত দর্পণগত শ্যামলিমা দ্বারা নীরূপ অর্থাৎ রূপশূত্য বায়ু প্রভৃতি পদার্থের প্রতিবিশ্বও চাক্ষুষ হইতে পারে। আহরাপিত নীলরূপ দারা নীরূপ আকাশের চাকুষ এতি-,বিম্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। দর্পণগত মলিনিমা দ্বারা মুখের

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে দর্পণগত শ্যামলিমা দারা বায়ুর প্রত্যক্ষ হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। অতএব নয়নরশ্মি দর্পণ প্রতিহত হইয়া নয়নাভিমুখে আগত হইয়া মুখের প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে, এ কল্পনা অসঙ্গত। দর্পণে প্রতিমুখের অধ্যাদ কল্পনাই দর্ব্বথা দ্যাচীন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে,প্রতিবিদ্ধ মিথ্যা হইলে ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধ স্বরূপ জীবও মিথ্যা। জীব মিথ্যা হইলে কে মুক্ত হইবে ? এত চুত্তরে বক্তবা এই যে, প্রতিবিদ্ধস্বরূপ জীব মিথ্যা হই-লেও অবচ্ছিন্নজীব সত্য। তাহারই মুক্তি হইবে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রতিবিদ্ধ মিথ্যা হইলে জীব মিথ্যা, তাহার সংসার মিথ্যা, মুক্তি মিথ্যা এই আপত্তি উত্থাপিত করা হই-য়াছে। কিন্তু ক্লোন্ত মতে ইহাকে আপত্তি না বলিয়া সিদ্ধান্ত বলা উচিত। পূজ্যপাদ গৌড়পাদ স্বামী বলিয়াছেন—

## न निरोधा न चोत्पत्तिन बडो न च साधक:। न सुमुद्धने वै सुक्त इत्येषा परमार्थना॥

নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধ অর্থাৎ সংসারী নাই, সাধক নাই, মুমুকু নাই, মুক্ত নাই। ইহাই পরমার্থ বা যথার্থ অর্থ। তিনি আরও বলেন—

#### प्रपञ्चों यदि विदेशत निवर्त्ति न संशय: । सायासावसिटं है तसहीतं परसार्थत: ।

প্রপঞ্চ যদি থাকিত অবশ্যই তাহার নির্ত্তি হইত।
বস্তুগত্যা প্রপঞ্চ নাই। এই দ্বৈত মায়ামাত্র। অদ্বৈত
পারমার্থিক। প্রতিবিশ্বের মিথ্যাত্বাদীদিগের মতে স্থার
একটা আপত্তি এই হইতে পারে যে, বৃদ্ধিগত চিৎপ্রতিবিশ্ব,

জীব এবং বিম্বভূত চৈতন্য ব্রহ্ম। প্রতিবিম্ব-মিথ্যা ও বিনাশী, ব্রহ্ম সত্য ও অবিনাশী। বুদ্ধিগত চিদাভাস বা চিৎপ্রতি-বিদ্ব স্বন্ধ প্রত্যয়ের বিষয়। তাহা হইলে স্বন্ধ ब्रह्म অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপ সামানাধিকরণ্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? मोयं देवदत्तः अर्था९ এ मिट्टे (म्वम्छ अञ्चल मामानाधि-कत्रा त्रिशाष्ट्र अथि सः अयः अयं अर् উভरात अर्जन প্রতীত হইতেছে। প্রতিবিম্ব সত্য হইলে ऋहं ब्रह्म এম্বলে অহং পদার্থের এবং ব্রহ্ম পদার্থের অভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে। কিন্তু প্রতিবিদ্ধ মিথ্যা হইলে কোনমতেই উভয়ের অভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মিথ্যা ও সত্যের এবং রিনাশী ও অবিনাশীর অভেদ একান্ত অসম্ভব। ইহার উত্তরে প্রতিবিম্ব মিথ্যাত্ববাদীরা বলেন যে, মহু দ্বন্ধা এই দামানাধিকরণ্য অভেদে নহে কিন্তু বাধাতে অর্থাৎ এই সমানাধিকরণ্যের দ্বারা অহং পদার্থ ও ব্রহ্ম পদার্থ এ উভয়ের অভেদ বুঝিতে হইবে না। কিন্তু অহং পদার্থের বাধা বুঝিতে হইবে। কোন পুরুষে স্থাণু ভ্রম হইলে পরে বিশেষ-দর্শনাধীন পুরুষত্ব নিশ্চয় হইলে যেমন স্থাণুত্ব বাধিত হয়, সেইরূপ **সত্ত রন্ধা** এইরূপে কূটন্তের ব্রহ্মত্ব বোধ হইলে অধ্যস্ত অহমর্থরূপত্ব বাধিত হয় বা নিবৃত্ত হয়। চিদাভাস অৃহমর্থ হ্ইলেও চিদাভাস এবং কুটস্থের অন্যোন্যাধ্যাস থাকায় কৃটন্থেরও অহমর্থন্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ऋहं ब्रह्मा এই বোধ দারা তাহা নির্ত্ত হয়। নৈক্ষ্যাসিদ্ধিতে বলা হইয়াছে—

> योगं स्थाणु: पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव। ब्रह्मास्मीतिधियाऽगेषा ह्यहं बुद्धिर्निवर्स्त्राते॥

্যে স্থাণু সে পুরুষ অর্থাৎ যাহা স্থাণুরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল, তাহা পুরুষ। এইস্থলে পুরুষ বৃদ্ধি দ্বারা যেমন স্থাণুবৃদ্ধির নির্ত্তি হয়, সেইরূপ দ্লান্ত্রি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এই বৃদ্ধি দ্বারা অহং বৃদ্ধি নিঃশেষে নিবর্ত্তি হয়।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অবিষ্কৃত ব্রহ্মই স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা সংসারী অর্থাৎ জীবভাবা-পন্ন হন এবং স্ববিদ্যা দ্বারা মুক্ত হন্। কোন্তেয় অর্থাৎ কুন্তী-পুত্র কর্ণ যেমন কোন্তেয় থাকিয়াই অর্থাৎ কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত না হইয়াই রাধেয় অর্থাৎ রাধাপুত্র হইয়াছিল, অবিকৃত ব্রহ্মাই সেইরূপ জীব ভাবাপন্ন হন। স্বীয় অবিদ্যা দারা জীব-ভাবাপন্ন ব্রহ্ম প্রপঞ্চের কল্পক। স্বপ্নাবস্থায় যেমন জীব দেবতা প্রভৃতির সহিত স্বাপ্রপঞ্চের পরিকল্পক হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত সমস্ত প্রপঞ্চ জীবদ্বারাই কল্পিত হয়। অবিকৃত ব্ৰহ্মই জীবভাবাপন্ন হন, এ বিষয়ে দ্ৰবিড়াচাৰ্য্য একটী ষ্মাখ্যায়িকার নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই,—জাতমাত্র কোন রাজপুত্র কোনও কারণে পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ব্যাধগৃহে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজপুত্র জানিতেন না যে, তিনি রাজপুত্র বা রাজবংশে সমূৎপন্ন। তিনি নিজেকে ব্যাধৃগৃহে জাত এবং ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। এবং ব্যাধের কর্মাই করিতেন। তিনি নিজেকে রাজা বলিয়া জানিতেন না। রাজার কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেন না। পরম কারুণিক কোন ব্যক্তি রাজপুত্রের রাজশ্রী-প্রাপ্তি যোগ্যতা অবগত হইয়া 'তুমি ব্যাধ নহ, তুমি অমুক রাজার পুত্র কোন গতিকে ব্যাধগৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছ', রাজপুত্রকে

এইরূপ বুঝাইয়া দিলে ঐ রাজপুত্র ব্যাধজাতির অভিমান্ ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি রাজা এইরূপ বিবেচনা করেন এবং পিতৃপিতামহের পদবীর অনুসরণ করেন। সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মার জাতি এবং অসংসারী হইলেও অগ্নি-বিক্ষুলিঙ্গাদির ন্যায় পরমাত্মা হইতে বিভক্ত ও দেহেন্দ্র-য়াদি গহনে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের পরমাত্মভাব না জানিয়া আমি দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতরূপ, স্থুল, রুশ, স্থুখী, তুঃখী ইত্যাদি-রূপে নিজেকে সংসারী বলিয়া বিবেচনা করে। পরম-কারুণিক আচার্য্য যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতাত্মক নহ, তুমি অসংসারী পরব্রহ্ম। তাহা হইলে এ জীব পুত্রৈষণাদি এষণাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া আমি বেন্ধাই এইরূপে নিজের ব্রহ্মভাব অবগত হয়। অগ্নির বিষ্ণু-লিঙ্গ অগ্নি হইতে ভ্রফ্ট হইবার পূর্বের অগ্নির সহিত এক ছিল। জীবাত্মাও পরমাত্মা হইতে বিভক্ত হইবার পূর্বের পরমাত্মাই ছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। একত্ব প্রতীতির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ম অগ্নিবিক্ষুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল দৃষ্টান্ত ভেদ-প্রতিপাদনার্থ নহে। বার্ত্তিককার বলেন—

> राजसूनोः सृतिप्राप्ती व्याधभावो निवर्त्तते। तथैवमासनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिवास्यतः।

রাজপুজের শ্বৃতিপ্রাপ্তি হইলেই তাহার ব্যাধভাব নিবর্তিত হয়। অজ্ঞ আত্মারও তত্ত্বমস্থাদি বাক্য হারা জীবভার নিব-বিত্ত হয়। সম্প্রদায়বেত্তা পূর্ববাচার্য্য বলেন— नीचानां वसती तदीयतनयैः साई चिरं वर्डितः
तज्जातीयमवैति राजतनयः खाक्षानमप्यच्चसा ।
संघाते महदादिभिः सह वसन् तहत् परः पूरुषः
खाक्षानं सुखुदुःखमोह्नकालिलं मिथ्येव धिद्धान्यते ॥
दाता भोगपरः समप्रविभवो यः शासिता दुष्कृतां
राजा स लमसीति मात्रमुखतः खुला यथावत् स तु ।
राजीभूय यथार्थमेव यतते तहत् पुमान् बोधितः
खुला तत्वमसीत्यपास्य दुरितं ब्रह्मै व सम्पद्यते ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই, রাজপুত্র নীচলোকের গৃহে নীচ-লোকের সন্তানের সহিত চিরকাল সংবর্দ্ধিত হইয়া নিজেকেও তজ্জাতীয় বিবেচনা করে। পরমপুরুষও সেইরূপ শরীরাদি-সংঘাতে বুদ্ধ্যাদির সহিত বাস করিয়া নিজেকে স্থুখ ছঃখ মোহাকুল বিবেচনা করেন। এই বিবেচনা সত্য নহে, মিথ্যা মাত্র। কন্টের বিষয় যে, এইরূপ মিথ্যা বিবেচনার প্রান্তভাব হয়। তুমি দাতা ভোগপর সমগ্র ঐশ্বর্য্যশালী এবং ছুদ্ধ্মকারী-দিগের শাসন কর্ত্তা রাজা, এইরূপে মাতৃমুখে যথাযথ রতান্ত অবগত হইয়া রাজপুত্র নিজেকে রাজা বিবেচনা করিয়া রাজো-চিত কার্য্য করিতে যত্রবান্ হন। জীবাত্মাও প্রুতি দ্বারা কল্লামি অর্থাৎ তুমি পরমাত্মা এইরূপ বোধিত হইলে ছুরিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রেক্ষ রূপেই সম্পন্ন হন।

জীবাত্মার স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। জীবাত্মা এক কি অনেক, এই বিষয়'প্রস্তাবান্তরে স্মালোচিত হইবে।

# চতুর্থ লেক্চর

#### আত্মা।

অবছিন্নবাদ প্রতিবিশ্ববাদ প্রভৃতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এখন একজাববাদ ও অনেকজীববাদ প্রভৃতির আলোচনা করা যাইতেছে। জীবাত্মা এক কি অনেক, এবিষয়ে পূর্ব্বা-চার্য্যেরা যথেক্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। অন্তঃকরণরূপ-উপাধি-তেদে জীবভেদের কথা বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, উহা অনেক-জীব-বাদ। অন্তঃকরণ জীবের উপাধি বটে, কিন্তু অন্তঃকরণমাত্রই জীবের উপাধি নহে। মায়া বা অজ্ঞান এবং দেহও জীবের উপাধি। ইহাও পূর্ববাচার্য্যদিগের অনুমত। |বিম্বভূতচৈতত্য ঈশ্বর, অজ্ঞান-প্রতিবিম্বিত চৈতত্য জীব। জলাশয়, তরঙ্গ ও বুদ্ধুদ যেমন উপযুর্তপরি অবস্থিত, জীবের উপাধি—অজ্ঞান, অন্তঃকরণ এবং দেহও সেইরূপ উপযু্র-পরি পরিকল্পিত। এসকল কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি। কোন কোন আচার্য্যের মতে অজ্ঞান একমাত্র। শুদ্ধব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় এবং শুদ্ধত্রহ্মই অজ্ঞানের বিষয়। সর্ব্বজ্ঞ মুনি বলেন,—

সাস্ব্যত্তবিষয় অধানি নির্ক্তিমান বিনিইব কবিলা।

पूर्व्यसिद्दतमसोहि पश्चिमो नाস্থ্যो भवति नापि गोचरः॥

देशेत তাৎপর্য্য এই যে, জীবেশ্বর-রিভাগ-শূন্য শুদ্ধ

কিতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। কেন না, জীবেশ্বর-

বিভাগের হেতু অজ্ঞান ইহা পূর্বেব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে জীবেশ্বর-বিভাগের পূর্ব্বেও অজ্ঞানের অবস্থিতি ছিল। কারণ, অজ্ঞান না থাকিলে জীবেশ্বর-বিভাগ হইতেই পারে না। কেন না, অজ্ঞান কারণ, জীবেশ্বর-বিভাগ তাহার কার্য্য। কারণের অস্তিত্ব নাই, অথচ তাহার কার্য্য থাকিবে ইহা অসম্ভব। স্নতরাং বলিতে হইতেছে যে, অজ্ঞান পূর্ব্বসিদ্ধ, জীবেশ্বর-বিভাগ পশ্চান্তাবী। পশ্চিম অর্থাৎ পশ্চান্তাবী জীব, পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। যেহেতু জীব-বিভাগের পূর্বেও অজ্ঞান ছিল। জীবেশ্বর-বিভাগের পূর্বেব অজ্ঞান ছিল, অতএব তৎকালে তাহার কোন বিষয়ও অবশ্যই ছিল, ইহা সহজে বুঝিতৈ পারা যায়। পশ্চাদ্ভাবী জীব পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, শুদ্ধ চৈতন্যেই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং শুদ্ধ চৈতনাই অজ্ঞানের বিষয়।

ইহা স্বীকার না করিলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, অজ্ঞান দারা জীব—ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন হয়। বলিয়া জীববিভাগ অজ্ঞানের সন্তা-সাপেক্ষ। কেন না, অজ্ঞানই যখন জীববিভাগের হেতু, তখন অজ্ঞান না থাকিলে জীববিভাগ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অজ্ঞান, জীবাশ্রিত হইলে জীবের সতা না থাকিলে অজ্ঞানের সতা থাকিতে পারে না। উক্তরূপে জীবসতা অজ্ঞান-সতা সাপেক্ষ, এবং অজ্ঞানসতা জীবসতা-সাপেক্ষ হইতেছে ক্ষিনিয়া ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতেছে সন্দেহ নাই। যদিও জীবেশ্রন

বিভাগ অনাদি, তথাপি উহা বাস্তবিক নহে। কিন্তু মায়িক। স্থতরাং অনাদি জীবেশ্বর-বিভাগ অনাদি-মায়া-সাপেক ইইবে, ইহাতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি হইতে পারে না। মায়া অজ্ঞানর নামান্তর মাত্র। অতএব জীবেশ্বর বিভাগ অনাদি হইলেও উহা অনাদি-অজ্ঞান-সত্তা-সাপেক, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, শ্বন্ধন: অর্থাৎ আমি অজ্ঞানবান্ ইত্যাকারে জীবাশ্রিতরূপে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে।
অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত হইলে ঐরপ অনুভব হইতে পারে না।
এতত্ত্তরে বক্তব্য এই যে বেদান্তমতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ
নাই। অতএব ঐ আপত্তি উঠিতেই পারে না। অজ্ঞানশ্রয়
বিশুদ্ধ চৈতন্যই অহঙ্কারোপহিত হয় রলিয়া শ্বন্ধনা: এই
অনুভব জুনায়াদে উপপন্ন হইতে পারে।

দে যাহা হউক,জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, জীববিভাগ যথন অজ্ঞানকৃত, তথন অজ্ঞান বিনষ্ট না হইলে জীবের মুক্তিও হইতে পারে না। ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। মুক্তি যদি অজ্ঞানের বিনাশরূপ হয়, তাহা হইলে কোন একটী জীব মুক্ত হইলে সমস্ত জীব মুক্ত হইতে পারে। কারণ, একটী জীবের মুক্তি হইলে অজ্ঞানের বিনাশ হইয়াছে বলিতে হইবে। কেন না, অজ্ঞানের বিনাশ না হইলে মুক্তি হওয়া অসম্ভব। অজ্ঞান যখন একমাত্র, তখন তীহার বিনাশ হইলে অন্য অজ্ঞান নাই বলিয়া কোন জীব বদ্ধ থাকিতে পারে না। সমস্ত জীব, মুক্ত হইতে পারে। স্মৃত্রাং বন্ধ-মুক্তির ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞান এক হইলেও

অজ্ঞান সাংশ বা সাবয়ব। তাহার কারণ এই যে, জীব
মুক্তি শাস্ত্রসিদ্ধ। অজ্ঞানের বিনাশ না হইলে জীবমুক্ত

হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অজ্ঞান লেশ না থাকিলে

জীবমুক্ত পুরুষের লোকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার হইতে পারে

না। অতএব বলিতে হইতেছে যে, জীবমুক্ত পুরুষের পক্ষে

আংশিকরপে অজ্ঞান বিনফ হইয়াছে এবং আংশিকরপে

অজ্ঞানের অমুর্ত্তি আছে। এই জন্ম স্বীকার করিতে হই
তেছে যে, অজ্ঞান এক হইলেও সাংশ বা সাবয়ব। যদি

তাহাই হইল, তবে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে,

যে উপাধিতে বা অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, ঐ

উপাধি-সংবদ্ধীয় অজ্ঞানাংশ বিনফ হয়, অপরাপর অংশ

পূর্ববিৎ অবস্থিত থাকে। স্থতরাং বদ্ধ মুক্তির ব্যব্স্থা হই
বার কোনরূপ বাধা হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যে, কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে ঘটসংযোগাভাব যেমন ঘটাত্যন্তাভাবের রভির বা অবস্থিতির নিয়ামক, মন সেইরূপ চৈতন্যে অজ্ঞানের রভির বা অবস্থিতির নিয়ামক। কথাটা একটু পরিক্ষাররূপে বুঝিবার চেফা করা যাইতেছে। নৈয়ায়িকের মত এই যে, যে সকল প্রদেশে ঘটের সংযোগ নাই, সেই সকল প্রদেশে ঘটের অত্যন্তাভাব, বর্তুমান থাকে, তার্মধ্যে কোন প্রদেশে ঘট আনীত হইলে তৎকালে ঐ প্রদেশে ঘটের সংযোগের অভাবের অভাব হয় অর্থাৎ যে প্রদেশে ঘট আনীত হয়, ঐ প্রদেশে ঘটের, সংযোগের অভাব থাকে না কিন্তু ঘটের সংযোগ থাকে

বলিয়া, তৎপ্রদেশে তৎকালে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে, না। পরস্তু যে সকল প্রদেশে ঘটের সংযোগ থাকে না অর্থাৎ ঘটের সংযোগের অভাব থাকে সে সকল প্রদেশে ঘটের অত্যন্তাভাব পূর্ববং বর্তুমান থাকে। প্রকৃত স্থলেও যে উপাধিতে ব্রক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই উপাধি বা মন বিনফ হইয়া যায়। স্থতরাং সেই আত্ম-প্রদেশে অজ্ঞানের রত্তি বা সংসর্গ থাকে না। প্রদেশান্তরে পূর্ববং সংসর্গ থাকে। অজ্ঞানের সংসর্গই বন্ধ এবং তাহার অসংসর্গ ই মোক্ষ, এই রূপে বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে।

কোন কোন আচার্য্যের মতে অজ্ঞান জীবাঞ্জিত, তাঁহারা বলেন—

#### जीवायया ब्रह्मपदा श्चविद्या तत्त्वविद्याता ।

অর্থাৎ অবিচার আশ্রয় জীব এবং অবিচার বিষয় ব্রহ্ম ইহাই তত্ত্ববেতাদিগের অনুমত। এই মত অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় নহে,জীব অজ্ঞানের আশ্রয়, ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়। কেন না, আমি ব্রহ্ম জানি না, এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের অনুভব হইয়া থাকে। অন্তঃকরণগত চিৎপ্রতিবিদ্ধ জীব। অন্তঃকরণভানে তিন্দ তিন্দাত চিৎপ্রতিবিদ্ধ ভিন্ন। অন্তঃকরণভান তিন্দ্র ভিন্ন। কোন জীবত্মাতে পর্যাবিদিত বা পরিসমাপ্তরূপে বর্ত্তমান। কোন জীবত্মাতে পর্যাবিদ্ধাত বর্ত্তমান উৎপান হইলে অজ্ঞান ঐ জীবত্মাকে পরিত্যাণ করে স্ক্রেরাং সে মুক্ত হয়। অন্যান্য জীবাত্মাতে অজ্ঞান পূর্ক্বিৎ

বর্তুখান থাকে বলিয়া তাহারা মুক্ত হয় না, তাহারা পূর্বের ভায় বদ্ধ বা সংসারী থাকে।

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। স্থায়মতে ঘটত্ব জাতি একমাত্র অথচ ঘটত্বজাতি নিঞ্চিল-ঘট-বৃত্তি। নিখিল ঘটবৃত্তি হইলেও উহা দিত্বাদির ন্থায় ব্যাসজ্য বৃত্তি নহে। তুইটী ঘট না হইলে অর্থাৎ একটীমাত্র ঘট অবলম্বনে দ্বিত্বজ্ঞান হয় না। এই জন্য দ্বিত্বাদি ব্যাসজ্য বৃত্তি। একাধিক আশ্রয়ের সাহায্য ভিন্ন যাহার জ্ঞান হয় না, তাহাকে ব্যাসজ্যরুত্তি বলা যাইতে পারে। ঘটত্বাদিজাতি সেরূপ নহে। একাধিক ঘট অবলম্বনে যেমন ঘটত্বের জ্ঞান হয়, একটা ঘট অবলম্বনেও সেইরূপ ঘটত্বের জ্ঞান হয়। এই জন্ম ঘটত্বাদি জাতি ব্যাসজ্য বৃত্তি নহে, উহা প্রত্যেক পর্য্যবসায়ী। অর্থাৎ ঘটত্বাদি জাতি নিখিল ঘটরতি হইলেও প্রত্যেক ঘটে সম্পূর্ণরূপে বিল্লমান। অনেক ঘট যেমন ঘট, এক ঘটও সেইরূপ ঘট। কোন একটা ঘট বিন্ফ হইলে ঘটত্ব জাতির বিনাশ হয় না। পরস্তু যে ঘট বিনফ্ট হইয়াছে, ঘটত্ব জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ বিনষ্ট ঘটের সহিত ঘটত্ব জাতির সংবন্ধ থাকে না। প্রকৃত স্থলেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অজ্ঞান এক এবং তাহা-সমস্ত জীবে বর্ত্তমান। অজ্ঞান সমস্ত জীবে বর্ত্তমান হইলেও উহা দ্বিত্বাদির স্থায় ব্যাসজ্য বৃত্তি নহে। কিন্তু ঘটত্বাদির ন্যায় প্রত্যেক-পর্য্যবসায়ী। তন্মধ্যে কোন জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎ'কার হইলে অজ্ঞান তাহাঁকে পরিত্রীগ করে অর্থাৎ ঐ জীবের সহিত অজ্ঞানের সংবন্ধ থাকে না।

অপরাপর জীবের সহিত অজ্ঞানের সংবন্ধ পূর্ববং রিচান্ত্রান থাকে। স্থতরাং অজ্ঞান এক হইলেও বন্ধমুক্তির ব্যবস্থা হইবার কোন বাধা হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে, অজ্ঞান এক হইলেও জীবভেদে অজ্ঞানের আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপশক্তি ভিন্ন। যে জীবের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার সংবন্ধে অজ্ঞানের আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি বিনফ হইয়া যায়। অপরাপর জীবের পক্ষে ঐ শক্তিদ্বয় পূর্ববিৎ অবস্থিত থাকে। এই-রূপে বন্ধমুক্তির ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে। কোন কোন আচার্য্য অনায়াদে বন্ধমুক্তির ব্যবস্থা সমর্থন করিবার জন্ম জীবভেদে অজ্ঞানের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যে জীবের তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, তাহার অজ্ঞান বিনফ হইয়া যায় স্থতরাং ঐ জীবের মুক্তি হয়, অন্ম জীবের অজ্ঞান অবিনফ থাকে বলিয়া তাহাদের সংসার থাকিয়া যায়।

এম্বলে প্রদঙ্গত একটা কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে।
জাবগত অবিলা জগৎস্প্তির হেতু এইরূপ একটা মত আছে।
জাবভেদে অজ্ঞানের ভেদ হইলে কোন্ জীবের অজ্ঞান জগৎস্প্তির হেতু হইবে? এই প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হইতে পারে।
ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কোনু জীববিশেষের
অক্ষান জগৎস্প্তির হেতু হইবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই।
স্বতরাং বিনিগমনা অর্থাৎ একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি নাই
বিলিয়া সমস্ত জীবের অজ্ঞানসমন্তি জগৎস্প্তির হেতু হইবে, ইহা
বলাই সঙ্গত। অনেকগুলি তন্তু মিলিত হইয়া যেমন এক-

ধান্ত্রি পটের উৎপাদন করে, সেইরূপ অনেকগুলি অজ্ঞান অর্থাৎ সমস্ত জীবের সমস্ত অজ্ঞান মিলিত হইয়া, এই জগৎ সমুৎপন্ন করিয়াছে, ইহা অনায়াসে বলিতে পারা যায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, এক জীব মুক্ত হইলে তাহার অজ্ঞান নষ্ট হুইয়া যাওয়াতে তদারত্ধ তজ্জীবসাধারণ প্রপঞ্জ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্ভিন্ন অপরাপর অজ্ঞানগুলি অবস্থিত থাকে এবং তাহারাই যে জীবমুক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপরাপর জীবের সাধারণ খণ্ডপ্রপঞ্চের উৎপাদন করে। অনেকগুলি তস্ত্র একখানি পটের আরম্ভক হইলে এবং তন্মধ্যে একটী তস্তু বিনষ্ট হইলে তদারৰ মহাপট বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং বিভয়ান অপরাপর তন্তগুলি খণ্ডপটের সমুৎপাদন করে। ন্যায়মতে ইহা নির্কিবাদে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃত-স্থলেও ঐরপ বলা যাইতে পারে অর্থাৎ সমস্ত জীবের অবিচ্যা সমস্ত-জীব-সাধারণ প্রপঞ্চের উৎপাদক এবং তন্মধ্যে একটী জীব মুক্ত হইলে তাহার অবিচ্যা বিনফ হইয়া যায় বলিয়া পূর্ব্বপ্রপঞ্চ বিনষ্ট এবং অবস্থিত অবিদ্যাগুলি দ্বারা প্রপ-ঞান্তরের সমুৎপত্তি হইবে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

কোন কোন আচার্য্য সর্বজীবসাধারণ এক প্রপঞ্ স্বীকার না করিয়া জীবভেদে প্রপঞ্চভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এক সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে অনেক পুরুষের এক শুক্তিকাতে রজতবিভ্রম এবং এক রজ্ভতে সর্পবিভ্রম হইয়া থাকে। ঐ বিভ্রম তত্তংপুরুষের অজ্ঞানকৃত স্থতরাং প্রতিভাসিক ও প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে ভিন্ন

ভিন্ন। শুক্তিকার জ্ঞান থাকিলে তাহাতে রক্তবিভ্রম হয়,না, রজ্জান থাকিলে তাহাতে সর্পবিভ্রম হয় না। অতএব শুক্তি-কার অজ্ঞান শুক্তিকাতে রজত বিভ্রমের এবং রজ্জুর অজ্ঞান রজ্ঞুতে সর্পবিভ্রমের হেতু সন্দেহ নাই। বলিয়া দিতে হইবে না যে, একের অজ্ঞান অন্সের বিভ্রমের কারণ হয় না। নিজ নিজ অজ্ঞান নিজ নিজ বিভ্রমের কারণ হইয়া থাকে। দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত এবং বিষ্ণুমিত্রের শুক্তিকাতে রজতবিভ্রম ও রজ্জুতে সর্পবিভ্রম হইলে অবশ্য তাহাদের কার এবং রজ্জুর অজ্ঞান আছে, পরস্ত ক্রিকৈত্তের অজ্ঞান (नवनट्डत विज्ञास्त्र, यळनट्डत चळान क्षिनट्डत विज्ञासत्र) এবং বিষ্ণুমিত্রের অজ্ঞান বিষ্ণুমিত্রের বিভ্রম্মের হেডু । তিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া তৎকার্য্য বিভ্রমও পুরুষকৈট্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। ত্রন্ধে প্রপঞ্-বিভ্রমণ্ড তদ্ধপ বুর্ঝিতি ইইবে। ব্রক্ষজ্ঞান হইলে ব্রক্ষে প্রপঞ্চ বিভ্রম থাকে না। স্থতরাং ত্রক্ষের অজ্ঞান প্রপঞ্চ বিভ্রমের কারণ। বুঝা যাইতেছে যে, ব্রন্ধে প্রপঞ্চ বিভ্রমের হেতু এবং তৎকার্য্য প্রপঞ্চ-বিভ্রম, শুক্তি-কাদিতে রজতাদি বিভ্রমের ন্যায় পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কেন না, একের অজ্ঞান অন্যের প্রপঞ্-বিভ্রমের হেতু হইতে পারে না। অতএব প্রপঞ্-বিভ্রম পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন। হতরাং শুক্তিরজত এবং রজুসর্পাদির ন্যায় বিয়দাদি প্রপঞ্জ পুরুষভেদে ভিন্ন ,ভিন্ন ইহা অনায়াদে বলা যাইতে পারে। বিয়দাদি প্রপঞ্চ পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হট্টুলে যে পুরুষের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার . হইয়াছে, তাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়াতে তাহার বিয়দাদি প্রপঞ্চের নিরুত্তি

হছ্বে। অপরাপর পুরুষের বিয়দাদি প্রপঞ্চ পূর্ববং অবস্থিত থাকিবে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিয়দাদি প্রপঞ্চ পুরুষ-ভেদে ভিন্ন হইলে অনেক পুরুষের প্রপঞ্চের ঐক্য প্রতীতি কিরূপে হইতেছে? তুমি যে ঘট দেখিয়াছ, আমিও ঐ ঘট দেখিয়াছ। এইরূপ প্রতীতির অপলাপ করিতে পারা যায় না। এতছত্তরে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ ঐক্যপ্রতীতি ভ্রমাত্মক। অনেক পুরুষের এক রক্জুতে দর্শভ্রম হইলে তাহাদের পরিকল্পিত দর্শ ভিন্ন ভিন্ন দন্দেহ নাই। অথচ তাহাদের দর্শের ঐক্যপ্রতীতি হইয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, তুমি যে দর্শ দেখিয়াছ, আমিও ঐ দর্শ দেখিয়াছ। এত্বলে দর্শের ঐক্যপ্রতীতি ভ্রমাত্মক, তদ্বিয়ের বিবাদ হইতে পারে না। ঘটাদির ঐক্যপ্রতীতি ভ্রমাত্মক, তদ্বিয়ের বিবাদ হইতে পারে না। ঘটাদির ঐক্যপ্রতীতিও দেইরূপ ভ্রমাত্মক হইবে। ইহাতে বিল্ময়ের বিষয় কিছু নাই। যাহাদের মতে বিয়দাদি প্রপঞ্চের হেতু ঈশ্বরীয় মায়া, তাঁহাদের মতে কোন আপতি উঠিতেই পারে না।

অনেক জীববাদ সংক্ষেপে বলা হইল। এখন এক জীববাদ প্রদর্শিত হইতেছে। এক জীববাদেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, এক হিরণ্য-গর্ভই মুখ্য জাব। তিনি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্ধ-স্বরূপ। অন্য ক্রন্য জীব হিরণ্যগর্ভের প্রতিবিদ্ধ। চিত্রলিখিত মনুষ্যদেহে যেরূপ বস্ত্রাভাস পরিকল্পিত হয়, উহা বাস্তবিক বস্ত্র নহে বস্ত্রাভাস মাত্র। হিরণ্যগর্ভের প্রতিবিদ্ধও সেইরূপ বস্ত্রগত্যা জীব নহে, জীবাভাস মাত্র। এই মতটী "সবিশেষ্ণা-নেকশরীরেকজীববাদ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অপর্যু আচার্য্যেরা বিবেচনা করেন যে, হিরণ্যগর্ভ কল্পভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোন্ হিরণ্যগর্ভ মুখ্য জীব, তাহার নিয়ামক কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য তাঁহারা বলেন যে জীব একমাত্র। ঐ এক জাব অবিশেষে সমস্ত শরীরে অধিষ্ঠিত। এই মতটী "অবিশেষানেকশরীরৈকজীববাদ" নামে শাস্ত্রে কৃথিত হইয়াছে।

এই মতে আপত্তি হইতে পারে যে, সমস্ত শরীরে এক জীব অধিষ্ঠিত থাকিলে শরীরাবয়ব-ভেদে যেমন স্থথাদির অমুসন্ধান হয়, শরীর-ভেদেও সেইরূপ স্থথাদির অমুসন্ধান হইতে পারে। অর্থাৎ চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইলে চরণের বেদনার এবং শরীরে চন্দন লেপন করিলে স্থথের যেরূপ অমুসন্ধান হয়, সেইরূপ শরীরান্তরের স্থথ ছঃথেরও অমুসন্ধান হয়, সেইরূপ শরীরান্তরের স্থথ ছঃথেরও অমুসন্ধান হইতে পারে। কারণ, এক শরীরে বিভিন্ন অবয়বে যেমন এক আত্মা অধিষ্ঠিত, বিভিন্ন শরীরেও সেইরূপ এক আত্মা অধিষ্ঠিত। এ অবস্থায় বিভিন্ন অবয়বের স্থথাদির যথন অমুসন্ধান হইতেছে, তথন বিভিন্ন শরীরের স্থথাদির অমুসন্ধান না হই-বার কোন কারণ নাই।

এতত্ত্তের বক্তব্য এই যে, দেহভেদ স্থাদি অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক বলিয়া দেহান্তরে দেহান্তরের স্থাদির অনুসন্ধান হয় না। যাঁহারা দেহভেদে আত্মভেদ স্বাকার কুরেন, তাঁহাদের মতেও দেহভেদ অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে জন্মান্তরীয় বিষয়ের স্কুর্সন্ধান হইতে পারে। কেন না, জন্মান্তরীয় দেহে যে আত্মা অধিষ্ঠিত ছিল, বর্ত্তমান দেহেও সেই আত্মা অধিষ্ঠিত আছে। দেহভেদ অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক না হইলে জন্মান্তরীয় বিষয়ের অনুসন্ধান নিবারিত হইতে পারে না। দেহভেদ অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক, ইহা অঙ্গীকৃত হইলে, সক্ষন্ত দেহে এক আত্মা অধিষ্ঠিত থাকিলেও দেহান্তরে দেহান্তরের স্থাদির অনুসন্ধান হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, যোগীদিগের কায়ব্যুহদারা এক সময়ে স্থথ চুঃথের ভোগ হইয়া থাকে ইহা শান্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু দেহভেদ স্থাদির অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক হইলে যোগীদিগের কায়ব্যুহদারা ভোগ নির্বাহ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যোগীদিগের পক্ষে দেহভেদ স্থাদির অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক হইবে না। যোগের প্রভাব অচন্ত্যনীয়। যোগপ্রভাবে যেমন ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বস্তর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, দেইরূপ দেহান্তরের স্থাদিরও অনুসন্ধান হইবে। তদ্বিয়র কোন আশক্ষা হইতে পারে না।

ব্রহ্ম স্থীয় অবিদ্যা দারা সংসারী এবং স্থবিদ্যা দারা মুক্ত হন্ এই মতাবলম্বী কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, জীব এক মাত্র। তদ্বারা জগতে একটা মাত্র শরীর সজীব, অপর সমস্ত শরীর নির্জীব। সমস্ত শরীরে সজীবতা পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থপদৃষ্ট শরীরের সজীবতার ভ্যায় বুঝিতে হইবে। স্থপদৃষ্ট শরীর এবং তাহার সজীবতা যেমন স্থপদেষ্টার অবিদ্যা-পরিকল্লিত, সেইরূপ জগতে অপরাপর শরীর এবং তাহার সজীবতা ঐ একমাত্র জীবের অবিদ্যা-পরিকল্লিত। কেবল-তাহাই নহে, সমস্ত জগৎ ঐ একমাত্র জীবের অবিদ্যা-পরিকল্লিত। যে পর্যান্ত স্থপ্ন দর্শন থাকে, সেই পর্যান্ত স্থাপ্ন-

পদার্থের অমুবর্ত্তন এবং স্বপ্নান্তে স্বাপ্ন-পদার্থের বিনির্ভূতি হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। প্রকৃত স্থলেও একমাত্র জীবের অবিদ্যা যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তৎপরিকল্পিত সমস্ত জগৎ বর্তুমান থাকিবে। বিদ্যা দারা ঐ অবিদ্যা বিনির্ত্ত হইলে তৎকল্পিত জগৎও বিনির্ত্ত হইবে। ঐ একমাত্র জীব কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্ব-ন্মনোরঞ্জিনী গ্রন্থে রামতীর্থযতি বলেন যে, যে দ্রুষ্টা সেই একমাত্র জীব। অন্য সমস্ত তাহার অবিদ্যা-কল্পিত। শিষ্য বলিলেন যে, আমি আমাকে এবং অ্যান্যকে আমার মত সংসারীরূপে দেখিতেছি। গুরু উত্তর করিলেন যে, তবে তুমিই জীব, তোমার অবিদ্যা দারা আমরা এবং অভাভেরা বদ্ধ মুক্ত স্থী ছুঃখী প্রভৃতি বিচিত্ররূপে পরিকল্পিত। স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু যেমন প্রবোধ পর্য্যন্ত অবিসংবাদিতরূপে প্রতিভাত হয়, তোমার দৃষ্টি পরিকল্পিত সমস্ত জগৎ সেইরূপ তোমার ব্রহ্ম দাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত অবিসংবাদিতরূপে প্রতিভাত হইবে। তোমার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে, তোমার সহিত তোমার দৃষ্টি-কল্পিত সকলেই মুক্ত হইবে। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহকার বলেন যে, এই মতে জীব এক বলিয়া বদ্ধমুক্ত ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ কেহ্ বদ্ধ কেহ মুক্ত এরূপ ব্যবস্থা নাই। শুকাদি মুক্ত হইয়াছেন ইহাও স্বাপ্ন পুরুষান্তরের মুক্তির তায় পরিকল্পিত মাত্র। এই মতটী "একশরীরৈকজীববাদ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

। সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞায়মুনির মতে অবিদ্যা গত চিৎপ্রতিবিদ্ধারীর। অবিদ্যা এক। স্তরাং তদগত

প্রতিবিশ্বও এক। এক অবিদ্যাতে নানা প্রতিবিশ্ব হইতে পারে না। অতএব জীব এক। অন্তঃকরণ নানা ইহা সর্ব্বমতসিদ্ধ। অন্তঃকরণ অবিদ্যাতে কল্লিত। অবিদ্যাতি কল্লিত। অবিদ্যাতি কল্লিত। অবিদ্যাতি কল্লিত। অবিদ্যাতি প্রতিবিশ্বের অবচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী। যে অন্তঃকরণে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে, সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রতিবিশ্ব মুক্ত হইবে, অন্যান্ত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রতিবিশ্ব মুক্ত হইবে, অন্যান্ত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রতিবিশ্ব মুক্ত হইবে, অন্যান্ত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রতিবিশ্ব বদ্ধ থাকিবে। এইরূপে জীব এক হইলেও অন্তঃকরণরূপ অবচ্ছেদক ভেদে বদ্ধ মুক্তির ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে। প্রতিবিশ্ব এক হইলেও অনন্তঃ অন্তঃকরণ-ভেদে অনন্ত প্রমাত্রাদি ভাব হইবার কোন বাধা নাই। অতএব গুরুশিষ্যাদি ব্যবস্থাও একজীব বাদে সঙ্গত হইতেছে। সংক্ষেপশারীরককার বলেন—

#### खीयाविद्याकित्यताचार्यवेदन्यायादिभ्यो जायते तस्त्र विद्या । विद्याजश्राध्यस्त्रमोष्ट्रस्य तस्य सीये रूपेऽवस्त्रितः स्वत्रकात्रे ॥

ত্রন্ধাপ্তিত অবিদ্যা দারা ত্রন্ধ সংসারী। ত্রন্ধের স্থীয় অবিদ্যা দারা বেদ, আচার্য্য ও ন্যায় পরিকল্পিত। প্রপরিকল্পিত। প্রপরিকল্পিত আচার্য্য, বেদ ও ন্যায় হইতে দেই ত্রন্ধের ত্রন্ধবিদ্যা সমূৎপন্ন হয়। ত্রন্ধবিদ্যা সমূৎপন্ন হইলে মোহ বা অবিদ্যা বিনফ্ট হয়। অবিদ্যা বিনফ্ট হইলে ত্রন্ধা স্থপ্রকাশ নিজ্
স্থরূপে অবস্থিত হন্। মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে, জীব এক হইলেও অবিদ্যাকার্য্য অন্তঃকরণ অনন্ত। অন্তঃকরণা-বিছিন্ন জীবের প্রমাত্রাদি ভাবও অন্তঃকরণ ভেদে অনন্ত। তন্মধ্যে যে অন্তঃকরণাবিছিন্ন প্রতিবিন্দে অর্থাৎ যে অন্তঃ-করণাবিছিন্ন জীবে প্রবণ মননাদি শান্তবিহিত উপায় সম্পূর্মণ

ইইয়া সাক্ষাৎকারাত্মক ব্রহ্মবিদ্যা আবিস্তৃত হয়, তিনি আচার্য্য। বেদ শব্দের তাৎপর্য্যার্থ ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্ত। নাম্মকি না ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। অতএব জীব এক ইইলেও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন বিলয়া সকলের নিজ নিজ গুরুর নিকট ইইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য যত্ন চেন্টা করা সর্ব্বথা সঙ্গত ইইতেছে। এতাবতা জীবভেদের আপতি ইইতে পারে না। কারণ, অবিদ্যা-প্রতিবিদ্ধ স্বরূপ জীব একমাত্র ইইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধি ভেদে যুগপৎ বা ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ প্রবৃত্তি সম্ভবপর। এবিষয়ে পূর্ববাচার্য্যেরা বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা বিশেষরূপে বিস্তৃত ইইল না।

অনাদি মায়াবশত ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হন এবং বিবেক দারা মুক্ত হন। ইহার অপর নাম একজীববাদ।

দে যাহা হউক। জাবালা ব্রেক্সের অংশ বা ব্রেক্সের প্রতিবিদ্ধ ইহা বলা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, ব্রেক্সই দীয় অবিদ্যা দারা জীবভাব প্রাপ্ত হন্। জীব ও ব্রেক্স ভিন্ন নহে, এ বিষয়ে উক্ত মতত্রয়ের ঐকমত্য আছে। তদ্বিষয়ে কোন বিসংবাদ নাই। জীব ও ব্রক্ষ এক, অর্থাৎ জীব ব্রক্ষাভিন্ন, ইহা সমস্ত বেদান্তের অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। তদ্বিষয়ে এই একটী কথা বলিবার আছে। হস্তপদাদি দেবদত্তের অঙ্গ, দেবদত্ত অঙ্গী। হস্তপদাদিগত হঃথের দ্বারা দেবদত্তের হুঃথিত্ব লোক-প্রসিদ্ধ। জীব ব্রক্ষের অংশ হইলে জীবগত হুঃথের দ্বারা ব্রক্ষেরও হুঃথিত্ব হইতে পারে। তাহা হইলে মুক্তি বা ব্রক্ষাভাব অন্থবিত্বল স্কৃতরাং যত্নপূর্বক পরিহার্য্য

হইতে পারে কোনরপে অভিলমণীয় হইতে পারে না। কেন না, হস্তপদাদি-অঙ্গ-গত ছংখের দ্বারা যেমন অঙ্গী দেবদত্ত ছংখী হয়, সেইরূপ জীব অক্ষের অংশ হইলে জীবগত ছংখের দ্বারা অংশীর অর্থাৎ এক্ষের ছংখিত্ব হইবে। জীব অনন্ত, স্তরাং অনন্ত-জীব-গত ছংখ দ্বারা এক্ষা ছংখী হয় বলিয়া এক্ষোর ছংখও অনন্ত। সংসারী জীব সংসার অবস্থায় নিজের ছংখন্মাত্র ভোগ করে। ঐ জীব সম্যক্ দর্শন বা তত্ত্ত্তান দ্বারা প্রক্ষাত্ত্ব অর্থাও হইলে অর্থাৎ মুক্ত হইলে ঐ মুক্তি অবস্থাতে সমস্ত জীবগত ছংখ অনুভব করিবে। স্থত্বাং সংসারীর ছংখ অপেক্ষা মুক্তের ছংখ মহতুর হইতেছে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় মুক্তি অপেক্ষা বরং পূর্ববাবন্ধ সংসার ভাল। কেন না, সংসারাবস্থায় নিজ্বের ছংখ মাত্র অনুভব হইবে, মুক্তি অবস্থায় সকলের ছংখ অনুভব হইবে।

এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম সমস্ত জীবগত হুংখভাগী হইলে উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইতে পারিত। কিস্তু
তাহা নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ম জীবগত হুংখভাগী নহে। অনাদি
অনির্বাচনীয় অবিল্যারূপ উপাধি বশত ব্রহ্ম জীবভাবাপর
হইয়া অবিদ্যা বশতই দেহাদিতে আত্মভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ
দেহাদিতে আত্মাভিমানী হইয়া থাকে। উহাই হুংখ-ভোগের
কারণ। অতএব অবিদ্যা বশতই দেহাদিগত হুংখ আত্মগৃত
বিবেচনা করিয়া নিজেই হুংখ উপভোগ করিতেছে এইরূপ
অভিমান করে। ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের দেহাদিতে আত্মভাব বা আত্মাভিমান নাই। হুংখভোগের অভিমানও নাই।
অতএব ব্রক্মের হুংখভাগিত্ব আদে নাই। স্থতরাং মুক্তি

অবস্থায় অনন্ত তুঃখভাগিত্বের আপত্তি একান্ত অসঙ্গত। স্থার এক কথা। ত্রন্মের তুঃখভাগিত্ব কল্পনা করিয়া মুক্ত পুরুষের অ্রিক হুঃথভাগিত্বের আপত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষা-রূপে বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে জীবের হুঃখভাগিত্বও বাস্তবিক নাই। অবিদ্যাকৃত দেহাদি উপাধির অবিবেক-নিবন্ধন ভ্রান্তি বশতই জীবের তুঃখিত্বের অভিমান হইয়া থাকে। দেহাদিতে আত্মাভিমান রূপ ভ্রান্তি বশতই জীব স্বদেহগত দাহচ্ছেদাদি নিমিত্তক ছুঃখ অনুভব করে। কেবল তাহাই নহে। পুত্রমিত্রাদিতে অসাধারণ স্নেহ থাকিলে আমিই পুত্র আমিই মিত্র ইত্যাদি ভ্রান্তিবশত পুত্রমিত্রাদিতে সবিশেয় অভিনিবেশ হয় বলিয়া পুত্রমিত্রাদিগত ছুঃখণ্ড আত্মগত রূপে অনুভব করে। দেখিতে, পাওয়া যায় যে, যাহাদের পুত্রমিত্রাদি আছে কিন্তু তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির পুত্র মিত্রাদিতে অসাধারণ স্নেহ, অভিনিবেশ এবং তন্নিবন্ধন ভ্রম আছে। কতিপয় ব্যক্তি পারিব্রাজ্য অবলম্বন করাতে তাহাদের পুত্রমিত্রাদিতে তাদৃশ স্নেহ, অভিনিবেশ এবং ভ্রান্তি নাই। পুত্রমিত্রাদিতে যাহাদের তাদৃশ ভ্রান্তি আছে এবং যাহাদের তাদৃশ ভ্রান্তি নাই, তাদৃশ উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিসকল এক স্থানে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় পুত্র মৃতৃ হইয়াছে মিত্র মৃত হইয়াছে এইরূপে পুত্র মিত্রাদির মৃত্যু আঘোষিত হইলে যাহাদের পুত্রমিত্রাদিমত্তাভিমান আছে তাহারাই ছুঃখিত হয়, পরিব্রাজকদিগের তাদৃশ অভি-মান নাই বলিয়া তাহারা ছঃখিত হয় না। এতদ্বারা বুঝা ্যহিতেছে যে মিথ্যাভিমান ছুঃথের নিদান। মুক্ত পুরুষের

মিথ্যাভিমান নাই। স্থতরাং মুক্তের স্বদেহাদিগত ছঃখাভি-মানও নাই। যাহার স্বদেহগত হঃখেরও অভিমান নাই, তাহার পক্ষে অনন্ত জীবের হুঃথ ভোগের আপত্তি স্তদ্ধুর-পরাহত। এ অবস্থায় নিত্যসর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের জীবগত তুঃখভাগিত্বের আপত্তির অনৌচিত্য বুঝাইয়া দিতে হইবে না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যের বা চন্দ্রের প্রকাশ আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত হইলেও অঙ্গুল্যাদি উপাধি বশত ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া বোধ হয়। বস্তুগত্যা কিন্তু প্রকাশের ঋজুবক্রাদি ভাব হয় না। তদ্রপ অন্তঃকরণাদি রূপ উপাধি বশত ব্রহ্ম জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়া তুঃখারূপে প্রতিয়মান হইলেও ব্রহ্ম তুঃখী হন না। घট স্থানান্তরে নীয়মান হইলে যেমন ঘটাবচ্ছিল আকাশও নীয়মান হয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বস্তুগত্যা ঘটই নীয়মান হয় ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ নীয়মান হয় না। মহা-কাশ নীয়মান হয় না ইহা বলাই বাহুল্য। সেইরূপ অন্তঃকরণে তুঃথ উৎপন্ন হইলেও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তুঃখী হয় না। মহাচৈত্য অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন চৈত্য যে হুঃখী হয় না, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। শরাবস্থ জলে সূর্য্যের প্রতি-বিদ্ধ পতিত হইলে এবং প্রতিবিম্বাধার জল কম্পিত হইলে তলাত প্রতিবিশ্বও কম্পিত হয় কিন্তু বিশ্বভূত সূর্য্য কম্পিত হয় না। প্রকৃত স্থলেও বুদ্ধিগত চিৎপ্রতিবিদ্ধ বুদ্ধিগত ছুংখ দার। ছংখী হইলেও বিশ্বভূত চৈতন্য ছংখী হইতে পারে না।

উপরে যেরপে বলা হইল, তদ্ধারা স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে উপাধিবশত অংশাশি ভাব, অবচ্ছিন্নবীদু এবং প্রতিবিশ্ববাদ এই পক্ষ সকলের মধ্যে কোন পক্ষেই পরমাত্মার ছুঃখভাগিত্ব হইতে পারে না। জীবের ছুঃখভাগিত্ব আবিদ্যক ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই জন্য জীবের অবিদ্যাকৃত জীব-ভাবের ব্যবচ্ছেদপূর্বেক ব্রহ্ম ভাব বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। মলিন এবং নির্মাল দর্পণে মুখের প্রতিবিশ্ব পতিত হইলে ঐ প্রতিবিশ্ব মলিন এবং নির্মালরূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু বিশ্বভূত মুখের মলিনতাদি হয় না। দর্পণ অপনীত হইলে প্রতিবিশ্ব যেমন বিশ্বভাবে অবস্থিত হয়, তদ্রপ বৃদ্ধিগত চিৎপ্রতিবিশ্ব বৃদ্ধিগত মালিন্য-দ্বারা মলিনরূপে প্রতীয়মান হইলেও বিশ্বভূত চৈতন্যের মলিনতা হয় না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যারূপ উপাধি অপনীত হইলে জাব ব্রহ্ম-ভাবে অবস্থিত, হয়। পরমাত্মা জীবগত ছঃখে ছঃখী হন না ইহা উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

स्थी यथा सर्वेनां तस्य चत्तुने निष्यते चानुषैर्वा ह्यदोषै:।
एकस्तथा सर्वेभृतान्तरास्ना न निष्यते नोकदुः खेन वाह्यः॥
गर्वतां कथानां कर्मण (पार्य वर्षाः)
विषय (पार्य निश्च इन ना, (प्रहेक्षण व्यक्षण प्राप्तः)
प्रकार व्यक्तिय श्वाचां क्षण्य क्षण्य व्यक्षण व्यवक्षण व्यवक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यवक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यवक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यक्षण व्यवक्षण व्यक्षण व्यवक्षण व्यवक्षण व्यक्षण व्यवक्षण व्यक्षण व्यवक्षण व्यवक्य

तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः सृतः।
न लिप्यते फलेश्वापि पद्मपत्रमिवाश्वसा॥
कर्मात्मा त्वपरो योसी बन्धमोचेः स युज्यतं।
स सप्तद्मकेन।पि रामिना युज्यते पुनः॥

্জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পরমাত্মা নিত্য ও নিগুণ। পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও সেইরূপ কর্মফল দ্বারা লিপ্ত হন না। অর্থাৎ জীবগত স্থুখ তুংথে পরমাত্মা স্থা বা তুঃখী হন না। অপর অর্থাৎ জীবাত্মা কর্মের আশ্রয়। পর্যায়ত্রমে জীবাত্মার বন্ধ ও মোক্ষ হয়। জীবাত্মা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ রাশি যুক্ত হয়। অর্থাৎ লিঙ্গশরীর যুক্ত হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভিন্ন না হইলেও পরমাত্মা জৈব স্থুখ তুঃখ ভাগী নহেন, ইহা বলা হইল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এক প্রমাত্মাই যদি সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা হনু, তাহা হইলে অনুজ্ঞা পরিহার কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ? অনুজ্ঞা কি না বিধি, পরিহার কি না নিষেধ। ইহার উত্তর এই যে, পরমাত্রা সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা ইইলেও উপাধিভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ইইয়াছে। অতএব উপাধি সংবন্ধ বশত বিধি নিষেধের উপপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, জীবাত্মা ও পর্মাত্মার অভেদ ও ভেদ উভয়ই সত্য। স্থতরাং ভেদাংশ অবলম্বনে বিধি নিষেধের উপপত্তি হইবার বাধা নাই। তাঁহারা বলেন, জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদ প্রুতিতে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে সত্য, পরস্তু ততুভয়ের অর্থাৎ জীবালা ও পরমাল্লার ভেদ্ও শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবাজা নিয়ম্য প্রমাজা নিয়ন্তা, জীবাত্মা অন্বেষ্টা প্রমাত্মা অবেষ্টব্য ইত্যাদি নির্দেশ জীবাক্স ও পরমাক্সার ভেদ ভিন্ন ইইতে পারে না। অতএব বলিতে হইতেছে যে, জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদও আছৈ অভেদও আছে। ভেদ আছে বলিয়া বিধি নিষেধের সর্ব্রথা উপপত্তি হইতে পারে।

ু, এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, জীবাত্মার ও পরমাত্মার বস্তুগত্যা ভেদ ও অভেদ উভয় থাকিলে ভেদ অবলম্বনে বিধি নিষেধের এবং অভেদ অবলম্বনে ব্রহ্মভাবের উপপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ভেদ ও অভেদ এ উভয় যথার্থ হইতে পারে না। ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরুদ্ধ। বস্তুদ্ধ ভিন্নও হইবে অভিন্নও হইবে ইহা অসম্ভব। ভেদ ও অভেদ ইহার মধ্যে একটী স্বাভাবিক অপর্টী উপাধিক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ভেদ স্বাভাবিক হইলে অভেদ ঔপাধিক এবং অভেদ স্বাভাবিক হইলে ভেদ উপাধিক হইবে। দেখিতে পাওয়া যায় যে ঘট শরাবাদির ভেদ স্বাভাবিক, কিন্তু ঘটও মৃত্তিকাময় শরাবও মৃত্তিকাময় অতএব মৃত্তিকাত্বরূপ উপাধি অবলম্বনে ঘটশরাব অভিন্ন ইহা বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে আকা-শের অভেদ স্বাভাবিক, ঘট পটাদি উপাধিভেদে ভেদ উপা-ধিক। জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ স্বাভাবিক অভেদ ঔপা-ধিক অথবা অভেদ স্বাভাবিক ভেদ ঔপাধিক ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

যিনি ভেদবাদী, ভাঁহার প্রতি যুক্তি দ্বারা অভেদ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ভেদবাদীর শরীর আত্মবান্, অপরাপর শরীরও আত্মবান্, এ বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। কিন্তু সমস্ত শরীর এক আত্মা দ্বারা আত্মবান্ কি ভিন্ন ভিন্ন আত্মা-দ্বারা আত্মবান্ ইহাই বিবাদের বিষয়। অনুমান করিতে পারা বার যে, ভেদবাদীর শরীর যে আত্মাদ্বারা আত্মবান্, অপরাপর শরীরও সেই আলাদারা আল্বান্। কারণ, ভেদবাদীর শরীরও শরীর, অপরাপর শরীরও শরীর। একটী শরীর যে আত্মা দারা আত্মবান, অপরাপর শরীরও সেই আত্মা দ্বারা আত্মবান্ হওয়াই সঙ্গত। দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটা দ্রব্য যে দ্রব্যত্ব দ্বারা দ্রব্যত্তবান্ অপরাপর দ্রব্যও সেই দ্রব্যত্ত দারা দ্রব্যাবন্। দ্রব্যভেদে যেমন দ্রব্যাহের ভেদ হয় না. শরীর ভেদেও সেইরূপ আত্ম ভেদ হওয়া সঙ্গত নহে। এক জন জন্মিতেছে এক জন মরিতেছে এই হেতুতে আত্মভেদ অমুমিত হইতে পারে না। কারণ, জনন মরণ আত্মধর্ম নহে, উহা দেহধর্ম, তদ্ধারা দেহভেদ সিদ্ধ হইতে পারে। আত্মভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ স্থা কেহ ছুঃখা, এতদ্বারাও আল্লভেদ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। কারণ, স্থপতুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম আত্মার ধর্ম নহে স্থতরাং তদ্বারা অন্তঃকরণ ভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে আত্মভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বের ভেদ না থাকিলেও আশ্রয়-বৈচিত্র্য বশত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবিশ্বগত বর্ণ যেমন সঙ্কীর্ণ হয় না, চিৎপ্রতিবিশ্বগত রূপে প্রতীয়মান স্থপচুঃখও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ হইবে না। অতএব জীবভেদ কল্পনার প্রমাণ নাই। জীবব্রেশভেদ কল্পনাও প্রমাণ শৃষ্ম। প্রত্যক্ষ প্রমাণবলে জীব ও ব্রেশের ভেদ বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জীব ও ব্রক্ষ অ্তীন্দ্রিয়। ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এরূপ না ব্লিবার আরও হেতু আছে। তাহা এই। ভেদ, ধর্মীর এবং প্রতিযোগীর ব্যবস্থা-সাপেক। যাহাতে বা যে অধিকরণে ভেদ গৃহীত 'হুয়, তাহার নাম ধন্মী। যাহার ভেদ গৃহীত হয়, তাহার নাম প্রতি-ছোগী। পক্ষান্তরে ধন্মীর ও প্রতিযোগীর ব্যবস্থা ভেদসাপেক। কেন না, ধর্ম্মী ও প্রতিযোগী অবশ্য এক পদার্থ হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইবে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, ভেদ, ধন্মীর এবং প্রতিযোগীর ব্যবস্থাসাপেক। এবং ধর্মীর ও প্রতিযোগীর ব্যবস্থা ভেদ-সাপেক্ষ। এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। ভেদ অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। শব্দাবগত লিঙ্গ দারা ভেদ অনুমান করা যাইতে পারে বটে, পরস্তু শব্দ দারাই তাহা বাধিত হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রে নিয়ম্য নিয়ন্তারূপে এবং অবেষ্টব্য অবেষ্টারূপে জীব ত্রন্মের নির্দেশ আছে বলিয়া তহুভয়ের ভেদ প্রতীত হইতে পারে বটে, কিন্তা नान्धोतोस्ति বুছা অর্থাৎ প্রমাত্মার অন্য দ্রুফা নাই ইত্যাদি শাস্ত্রবলে উহা वाधिक रया। এवः श्रयमात्मा ब्रह्म अर्थाए এই আত্মাই ब्रह्म ইত্যাদি শ্রুতি দারা জীবের ও ত্রন্মের অভেদ প্রতিপন্ন হয়।

আর এক কথা। ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই শাস্ত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহা সত্য, পরস্তু দেখিতে হইবে যে, ভেদের এবং অভেদের এই উভয়ের প্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত কি না। বিরুদ্ধ ভেদাভেদ প্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সূক্ষ্রেরপে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, অভেদ প্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত। লোক প্রসিদ্ধ বা স্বভাবপ্রাপ্ত ভেদের অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ সর্বাধা অভেদ সমর্থন করিবার জন্য লোকপ্রসিদ্ধ ভেদের অনুবাদ করিয়া ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে। আরও দেখিতেপাওয়া যায় যে,অভেদ জ্ঞানের ফল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ভেদ জ্ঞানের কোন ফল কথিত হয় নাই। প্রত্যুত ভেদজ্ঞানের দোষ কীর্ত্তন কর্মিয়া ভেদের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অভেদ প্রতিপাদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত, ভেদ-প্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। ভেদ প্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত হইলে ভেদজ্ঞান নিন্দিত হইত না। বরং অভেদ জ্ঞানের ন্যায় ভেদ জ্ঞানেরও কোনরূপ ফল নির্দিষ্ট হইত। তাহা হয় নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভেদ প্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, সমস্ত প্রমাণ বিশেঘত শব্দ প্রমাণ অজ্ঞাত বিঘয়ের জ্ঞাপক। ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ স্থতরাং তাহা স্থজ্ঞাত। তাহার জ্ঞাপন শব্দের তাৎপর্য্য-বিষয় ইইতে পারে না। যাহা স্থজ্ঞাত তাহার জন্য শব্দের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। উপনিষদের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও অদ্বৈতেই অর্থাৎ অভেদেই তাৎপর্য্য বোধ হয়। যাহা বাক্যের উপক্রমে এবং উপসংহারে কথিত হয় এবং মধ্যে পরামৃষ্ট হয়, তাহাতেই বাক্যের তাৎপর্য্য অবয়ত হয়। অভ্যাস অর্থাৎ প্রাম্ব হার বালের তাৎপর্য্য অবয়ত হয়। অভ্যাস অর্থাৎ প্রাম্ব হার কার। স্থত্রাং ঐ অর্থ উপচরিত ইহা বলিবার উপায় নাই। উপনিষৎ সকলের উপক্রমে, মধ্যে এবং উপসংহারে অবৈততত্ত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব অবৈতেই উপনিষ্ব দের তাৎপর্য্য। তিদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পুজ্যপাদ বাচম্পতি মিশ্র ভামতীগ্রন্থে বলিয়াছেন—

भेदी लोकसिडलात शब्देन प्रतिपाद्यः । अभेदस्वनिधगतता-दिधगतभेदानुवादेन प्रतिपादनमर्इति । येन च वाक्यमुपक्रस्यते मध्ये च पराम्रस्यते अन्ते चोपमंद्रियते तत्नेव तस्य तात्पर्यम् । उपनिषदश्चादे तोपक्रमतत्परामर्थतदुपमंद्वारा अद्देतपराएव युज्यन्ते ।

ইহার তাৎপর্য্য এই। ভেদ লোকসিদ্ধ বলিয়া শব্দদারা প্রতিপাদ্য হয় না। অভেদ অনধিগত অর্থাৎ অজ্ঞাত বলিয়া অধিগত ভেদের অনুবাদ দ্বারা প্রতিপাদ্য হইবার যোগ্য। বদ্ধারা বাক্যের উপক্রম ও উপসংহার হয়, এবং যাহা মধ্যে পরামুষ্ট হয়, তাহাতেই বাক্যের তাৎপর্য্য অবপ্রত হয়। উপনিষ্টদের উপক্রমে, উপসংহারে এবং মধ্যে অদ্বত তত্ত্ব কথিত হইয়াছে বলিয়া উপনিষ্ধ অন্দ্রতপার হওয়াই যুক্ত। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, অভেদ স্বাভাবিক বা বাস্তবিক। ভেদ ঔপাধিক। স্নতরাং উপাধি সংবন্ধ বশতঃ অনুজ্ঞা পরিহারের উপপত্তি হইবে, এই বেদান্তসিদ্ধান্ত সর্ব্বথা সমীচীন। ভগবান্ বাদ্রায়ণ বলিয়াছেন—

### अनुजापरिचारौ देइसंबन्धात् ज्योतिरादिवत्।

অর্থাৎ দেহ সংবন্ধ হেতুতে অনুজ্ঞা পরিহার উপপ্রম হইতে পারে। জ্যোতিরাদির ন্যায়। জ্যোতি এক হইলেও ক্রব্যাদ নামক অগ্নি অর্থাৎ শাশানাগ্নি পরিহৃত হয় অপর অগ্নি পরিহৃত হয় না। সূর্য্য এক হইলেও অমেধ্য প্রদেশগত সূর্য্য প্রকাশ পরিহৃত হয় শুচিভূমি প্রবিষ্ট সৌর প্রকাশ পরিহৃত হয় না। হীরক ও বৈতুর্য্যাদি মণি পাথিব হইলেও উপাদীয়-শানু হয়, য়ৃত শরীর পার্থিব হইলেও পরিহৃত হয়, গোমৃত্র গো- পুরীষ পবিত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়, অপর জাতির মূত্র পুরীষ অপবিত্র বৃদ্ধিতে পরিবর্জ্জিত হয়। অদ্বৈতবাদেও সেইরূপ বৈচিত্র্য বশত অনুজ্ঞা পরিহার হইবার কোন বাধা নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা অসঙ্গ। অসঙ্গ আত্মার দেহের সহিত সংযোগ, সমবায় বা অন্য কোনরূপ সংবন্ধ হইতে পারে না। অতএব দেহ সংবন্ধ বশত অনুজ্ঞা পরিহার হইবে ইহা সমাচীন বলা যাইতে পারে না। এতছভ্তরে বক্তব্য এই যে, আত্মার সহিত দেহের সংযোগাদি সংবন্ধ হইতে পারে না সত্য, পরস্তু দেহাদি সংঘাতে আত্মবৃদ্ধি অর্থাৎ আমিই দেহাদি সংঘাত এইরূপ বিপরীত প্রতীতি বা ভ্রান্তি লোক-প্রসিদ্ধ। অতএব দেহাদির সহিত আত্মার পারমার্থিক কোন সংবন্ধ না থাকিলেও আত্মবিষয়িণী উক্তরূপ বিপরীত প্রতী-তির অপলাপ করিতে পারা যায় না। ঐ বিপরীত প্রতীতিতে দেহাদি সংঘাত আত্মারূপে ভাসমান হইতেছে। অতএব দেহ ও আত্মার সাংবৃত বা আবিদ্যক তাদাত্ম্য সংবন্ধ আছে ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। ঐ সংবন্ধ পারমাথিক নহে। পারমার্থিক না হইলেও তাদৃশ সংবন্ধ আছে সন্দেহ নাই। আমি গমন করিতেছি, আমি আগমন করিতেছি, আমি অন্ধ, আমি অনন্ধ এইরূপ প্রতীতি সমস্ত প্রাণীতে পরিলক্ষিত হয়। গমন ও আগমন দেহধর্ম, অন্ধতা ও অনন্ধতা ইন্দ্রিয়ধর্ম। আমি দেহ ইত্যাদি ভ্রম বশত. উহা অর্থাৎ গমন আগমনাদি আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। কোন কারণ বশত তাদৃশ ভ্রান্তির উচ্ছেদ হইলে ব্যবহারের বিলোপ হইতে পারে এ আশঙ্কা ভিত্তি শূন্য। কারণ, সম্যগ্দর্শন অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান

ভিন্ন তাদৃশ ভ্রান্তির উচ্ছেদ অসম্ভব। সম্যগ্দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীতে এই ভ্রান্তি অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যমান থাকে। তাদৃশ ভ্রান্তিই অনুজ্ঞা পরিহারের নিদান। অতএব আত্মা এক হইলেও অবিদ্যাকৃত দেহাদি সংবন্ধ বশত অনুজ্ঞা পরিহার সর্ববংগ উপপন্ন হইতে পারে।

সম্যগ্দশীর পক্ষে অনুজ্ঞা পরিহার নাই। কেন না, উক্ত ভ্রান্তিই অনুজ্ঞা পরিহারে মূল ভিত্তি। উপাদেয় বিষয়ে অনুজ্ঞা এবং হেয় বিষয়ে পরিহার উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি আত্মার অতিরিক্ত উপাদেয় বিষয় আছে বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি ঐ বিষয়ের উপাদান করিবার জন্য অনুজ্ঞাত বিষয়ে নিযুক্ত হইতে পারেন এবং যিনি আত্মার অতিরিক্ত হেয় বিষয় আছে বিবেচনা করেন, তিনি হেয় বিষ-য়ের হানের জন্য তৎপরিহারে নিযুক্ত হইতে পারেন। সম্যগ্-দশী অর্থাৎ ব্রহ্মবেতা আত্মার অতিরিক্ত হেয় বা উপাদেয় বস্তুত্তর আছে ইহা আদে বিবেচনা করেন না। স্থতরাং তাঁহার সংবন্ধে অনুজ্ঞা বা পরিহার কিছুই সম্ভব হয় না।

আপত্তি হইতে পারে যে, যে সকল বৈদিক কর্ম্মের ফল পরলোকে সম্পন্ন হয়, তথাবিধ বৈদিক কর্ম্মে অর্থাৎ পার-লৌকিক-ফলক বৈদিক কশ্মকলাপে বিবেকদশীই অধিকারী। বৈদিক কর্ম্মের সমস্ত ফল ইহলোকে ভোগ হয় না। কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহলোকে, কোন কোন কর্ম্মের ফল পর-লোকে ভোগ হয়। মৃত্যুর পরে দেহ ভস্মসাৎকৃত হয়। ুদুহ ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে যে **কর্ম্মের ফল পরলোকভোগ্য সে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে**  না । সিদ্ধ হইতেছে যে, আত্মা দেহ ব্যতিরিক্ত এতাদৃশ বিবেকদর্শীর বৈদিক কর্ম্মে অধিকার। ব্রহ্মবেক্তাও তাদৃশ বিবেকদর্শী, অতএব ব্রহ্মবেক্তারও বৈদিক কর্ম্মে অধিকার হইতে পারে।

এতত্বভরে বক্তব্য এই যে, আত্মা ষাট্কোশিক শরীর হইতে অর্থাৎ স্থূল শরীর হইতে অতিরিক্ত এইরূপ জ্ঞান যাহার আছে, তিনিই বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী সত্য, পরস্তু আত্মা সমস্ত বুদ্ধ্যাদি হইতে অতিরিক্ত এবং কর্ত্তা ভোক্তা নহে এতাদৃশ জ্ঞানবানের কর্মে অধিকার নাই। কেন না, আত্মাকে অকর্তা জানিলে কিরূপে কর্মের কর্ত্তা হইতে পারে. আত্মাকে অভোক্তা জানিলে কাহার ভোগের জন্য কর্ম্ম করিবে, আত্মা বৃদ্ধি হইতে অতিরিক্ত এরূপ জানিলে কিরূপে ভোগ নিৰ্বাহ হইবে। এখানে বলা উচিত যে, আত্মা কৰ্ত্তা ও ভোক্তা নহে—এ তাদৃশ অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান কর্মাধিকারের বিরোধী। তাদৃশ পরোক্ষ জ্ঞান কর্মাধিকারের বিরোধী নহে। কারণ, দেহাদিতে আত্মাভি-মান প্রত্যক্ষাত্মক। অতএব দেহাদি ব্যতিরিক্ত রূপে আত্মার জ্ঞানও প্রত্যক্ষাত্মক হওয়া আবশ্যক। কেন না, পরোক্ষতত্ত্তান প্রত্যক্ষ ভ্রমের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। বেন্ধবিদ্যাভরণকার প্রীমদহৈতানন্দ বলেন—

सस्यग्दर्भिनो दिविधाः देशातिरिक्तास-दर्भिनः केचित्। तेषां कस्मस्विधकारो न वार्यते। अन्ये त्वसङ्ग्रह्मास्मतादर्भिनः। ते तु सस्यग्दर्भिनोनाधिक्रियन्ते॥

অর্থাৎ সম্যাগ্দশী চুই প্রকার। কেহ দেহাতিরিক্ত আ্রা-"

দর্শী। তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার নিবারিত হয় না। 'অন্য শ্রেণীর সম্যগ্দশীরা আত্মাকে অসঙ্গ ব্রহ্মরূপে বিবেচনা করেন। ভাদৃশ সম্যগ্দশী কর্মে অধিকারী নহেন।

কেহ কেহ বলেন যে, বৈদিককর্মে অধিকারের জন্য আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত এতাদৃশ বিবেক জ্ঞান অপেক্ষিত নহে। দেহাদি সংঘাতে আত্মবুদ্ধি থাকিলেও বৈদিক কর্ম্মে অধিকার হইতে পারে। কেন পারে, তাহা বলা হইতেছে। বৈদিক কর্ম নানাবিধ, তাহার ফলও নানাবিধ। তন্মধ্যে কারীরী যাগের ফল তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। অনার্ষ্টিতে যে শস্ত শুষ্ক হইতে থাকে, র্ষ্টিদারা সেই শাস্থের সঞ্জীবন কারীরী যাগের ফল। কারীরী যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ রৃষ্টি হইয়া থাকে। কারীরী যাগের ফল প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। যাহারা বৈদিক কর্ম্মের দফলতা বিষয়ে বিপ্রতিপন্ন, কারীরী যাগের দমনন্তর ভাবী ফল দৃষ্টান্তরূপে উপग্রস্ত করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। পশু পুত্রাদি ফলও ইহজন্মেই হইতে পারে। বিশেষ এই যে কারীর্য্যাদি যাগ সমনন্তর-ফল, যে সকল যাগের ফল পশু পুত্রাদি, তাহারা সমনস্তর-ফল নহে। কারীর্যাদির ফল তৎক্ষণাৎ হয়, ঐ সকল যাগের ফল কালান্তরে হয়। কালান্তরে হইলেও ই্ছজন্মেই তাহা হইতে পারে। তঙ্জন্য দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন নাই ৷ যে সকল যাগের ফল স্বর্গ, তাহার জন্য দেহাতিরিক্ত শুাশ্মার জ্ঞানের আবশ্যকতা আপাতত বোধ হইভে পারে বৈটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, স্বর্গ ভোগের জন্যও দেহাতিরিক্ত আত্মার অপেক্ষা নাই। কারণ, এই দেহেই স্বর্গভোগ হইতে পারে। একটী গাথা আছে—

> चत्रैव नरकस्वर्गाविति मातः प्रचचते । मनःप्रौतिकरः स्वर्गा नरकस्तु हिपर्थयः ॥

অর্থাৎ স্বর্গ ও নরক ইহলোকই বিদ্যমান। যাহা মনঃ-প্রীতিকর তাহা স্বর্গ, যাহা মনঃপীড়াকর তাহা নরক। কেহ কেহ বলেন যে, নিরতিশয় প্রীতির নাম স্বর্গ। লৌকিক প্রীতি নিরতিশয় হইতে পারে না। কেন না, লৌকিক প্রীতি তুঃখানুবিদ্ধ। অতএব বলিতে হইতেছে যে,পারলোকিক স্থখ-বিশেষ স্বৰ্গ। স্থতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান ভিন্ন স্বৰ্গজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। এ কথা অসঙ্গত। কারণ, সাত্রাজ্যাদি প্রাপ্তি নিবন্ধন যে স্থথ বা প্রীতি হয়, তাহাকেই নিরতিশয় হুখ বলা যাইতে পারে। সত্য বটে যে, মেরু পৃষ্ঠে স্বৰ্গফল ভোগ হয় এইরূপ শাস্ত্রে কথিত আছে। পরস্ক মন্ত্র এবং ঔষধাদি দ্বারা এই শরীর স্থদৃঢ় ও সক্ষম করা যাইতে পারে। স্থতরাং এই শরীর দারাই মেরুপুর্চে স্বর্গ ভোগ হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। অনেকানেক ব্রহ্মধি ও রাজিষি মেরু পৃষ্ঠে গমন করিয়াছেন পুরাণাদিতে ঈদৃশ আখ্যায়িক। বুহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গমনের কথা সকলেই অবগত আছেন। অতএব বৈদিক কর্ম্মে অধিকারের জন্য দেহাতিরিক্ত আত্ম-জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, কেহ কেহ এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন।

এই কল্পনা সমীচীন বলা যাইতে পারে না। করিণ, উহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে যে স্থখ স্বর্গ শব্দ দ্বারা অভিহিত হ্ইয়াছে, তাদৃশ স্থুখ ইহলোকে সম্ভব হইতে পারে না। বাহুল্য ভয়ে স্বর্গের লক্ষণ লিখিত হইল না। এই মাত্র विनार यरथके शहरव या, विभिक्षे प्रता विभिक्षे प्रश्न द्वांता বিশিষ্ট স্থথের উপভোগ হয় ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ! মনঃপ্রীতিকর বিষয় স্বর্গ, মনঃকষ্টকর বিষয় নরক, ইহা গোণ প্রয়োগমাত্র। यसतं बालभाषितं हेश (यमन (गोनश्राया), मन:प्रीतिकर: स्वर्ग: ইহাও সেইরূপ গৌণ প্রয়োগ। উপাস্থ দেবতার দেহের তুল্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক উপাস্থ দেবতার সহিত তল্লোকবাস কোন কোন পুণ্য কর্ম্মের ফলরূপে কথিত হইয়াছে। কুরুরাদি দেহ ধারণ পূর্ব্বক ব্রুক্মহত্যাদি পাপের ফল ভোগ করিতে হয় ইহাও শাস্ত্রে কথিত আছে। অতএব বৈদিক অনুজ্ঞা পরিহারে দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শীর অধিকার তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। কিন্তু বৈদিক অনুজ্ঞা পরি-হারে স্থূলদেহব্যতিরিক্ত-আত্ম-দর্শীর অধিকার হইলেও বুদ্ধ্যাদিব্যতিরিক্ত-আত্ম-দর্শীর অধিকার এরূপ বলিবার কোন হেতু নাই। বুদ্ধ্যাদি সংঘাতাত্মদর্শীর বৈদিক কর্ম্মে অধিকার ইহা পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি।

# পঞ্চম লেক্চর।

#### আতা।

অনুজ্ঞা পরিহারের উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন জীবাত্মার কর্ত্তব আছে কি না, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে, জীবাত্মার সংবন্ধে যথন অনুজ্ঞা পরিহার আছে, তখন তাহার কর্তৃত্ব আছে ইহাও বুঝা যাইতেছে। কারণ, যাহার কর্তৃত্ব নাই, তাহার সংবদ্ধে অনুজ্ঞা পরিহার হওয়া অসম্ভব। স্তুতরাং জীবা-ত্মার সংবন্ধে যথন অনুজ্ঞা পরিহার আছে তথন তাহার কর্তৃত্ব আছে, ইহা অনায়াদে বুঝিতে পারা যায়। অতএব জীবা-ত্মার কর্তৃত্ব আছে কি না, এই আলোচনা পিষ্টপেষণের ন্যায় নিরর্থক হইতেছে। এতত্বভরে বক্তব্য এই যে, অমুজ্ঞা পরিহারের উপপত্তির সমালোচনা দ্বারা কর্তৃত্বের আলোচনা গতার্থ হইয়াছে, আপাতত এইরূপ বোধ হইতে পারে বটে, পরস্ত জীবাত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জীবাত্মার কর্তৃত্ব আছে কি না, এ আলোচনা নিরর্থক বলা যাইতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবাত্মার কর্তৃত্ব আছে, এ বিষয়ে অনেক দার্শনিকের ঐকমত্য থাকিলেও জীবাত্মার কর্তৃত্ব নাই, কোন কোন দার্শনিক ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। . অতএব জীবাত্মার কর্তৃত্ব আছে কি না, ইহার আলো-চনা করা আবশ্যক হইতেছে।

জীবাত্মার কর্ত্ত্ব আছে কি না, এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমত কর্তৃত্ব কি? এবং কাহাকে কর্ত্তা বলা যাইতে পারে, ইহার আলোচনা করিলে নিতান্ত অপ্রাদঙ্গিক হইবে না। যিনি যে কার্য্য ,করেন, তিনিই সেই কার্য্যের কর্ত্তা এবং কর্ত্তার ধর্মাই কর্তৃত্ব, ইহা বুঝা যাইতেছে বটে, পরস্ত কার্য্যের করণ কি পদার্থ, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে না। একটী উদাহরণ অবলম্বন করিয়া বিষয়টী বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। স্থূলত মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, দলিল, দূত্র ও কুলাল বা কুম্ভকার, এই সকল কারণের সাহায্যে ঘট নির্দ্মিত হয়। মৃত্তিকাদি সমস্ত কারণেই ঘটের অনুকূল ব্যাপার আছে, এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কেন না, যাহাতে কার্য্যের অমুকূল ব্যাপার নাই, তাহাকে 'কারণ' বলা যাইতে পারে না। কারণের যে ব্যাপার হইলে ঘট নির্মিত হয়, তাহাই ঘটের অমুকূল ব্যাপার বুঝিতে হইবে। যাহা কারণ-জন্ম অথচ কার্য্যের জনক,তাহাই কারণের ব্যাপার বলিয়া অভিহিত হয়। কুলাল প্রথমত মৃত্তিকা জলসিক্ত করিয়া পিগুকোর সম্পাদন করে। পরে ঐ মৃত্তিকাপিও চক্রে বিশ্বস্ত করিয়া দণ্ড ছারা চক্র ঘূর্ণিত করিয়া ঘটের নিশ্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করে। সূত্র দারা ঘটের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। মোটামোটী হিসাবে যে কারণ যে রূপে বা যে প্রকারে কার্য্যের উৎপত্তিতে দাহায্য করে, ঐরূপ বা ঐ প্রকারটী ঐ কারণের ব্যাপার 🛶 লিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

<sup>-</sup> স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ঘটের উৎপত্তির অসু-

কূল ব্যাপার প্রত্যেক কারণে রহিয়াছে। অথচ সমস্ত কারণগুলি ঘটের কর্ত্তা নহে। কেবল মাত্র কুলাল ঘটের কর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত এবং ব্যবহৃত হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, কারণ হইলেই কর্ত্তা হয় না। কোন বিশেষ কারণ কর্ত্তা হইয়া থাকে। কারণগত সেই বিশেষত্ব কি, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক হইতেছে। অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কারণ বিশেষ যে বিশেষ অনুসারে কর্ত্তা রূপে ব্যবহৃত হয়, কর্তৃশব্দের সহিত ঐ বিশেষের অচ্ছেদ্য সংবন্ধ আছে। অতএব কর্তৃশব্দ দ্বারা কি বিশেষ প্রতীয়মান হয়, তাহা নির্ণয় করা উচিত। কু ধাতু ও তৃচ্ প্রত্যয়ের যোগে কর্তৃশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কু ধাতুর অর্থ নিৰ্ণীত হইলে ঐ বিশেষ নিৰ্ণীত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হই-বার হেতু নাই। গণপাঠ ধাতুর অর্থ নির্ণয় করিবার উপায় বটে, পরস্তু এম্বলে গণপাঠের সাহায্যে কু ধাতুর অর্থ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কারণ, গণপাঠে কৃ ধাতু করণ অর্থে পঠিত হইয়াছে। করণ শব্দটী কু ধাতু হইতে উৎপন্ন। স্থতরাং কু ধাতুর অর্থ নির্ণীত না হইলে করণ শব্দের অর্থ বুরিবার উপায় নাই। অতএব অন্য উপায়ে কু ধাতুর অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। স্থায়কুস্থমাঞ্জলিপ্রকরণে পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য কু-ধাতুর অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

## कताकतविभागेन कर्त्रुक्पव्यवस्थया।

## यत एव क्ति:---

ইহাঁর তাৎপর্য্য এই যে, ইহা কৃত ইহা কৃত নহে অর্থাৎ घटो मया कतः प्रक्रुरो न कतः अर्था९ आगि घট कतियाि

অঙ্কুর করি নাই এইরূপ বিভাগ সর্ব্বজনসিদ্ধ, ঈদৃশ বিভাগ দ্বারা কর্ত্তার স্বরূপ ব্যবস্থিত বা নির্ণীত হয়। অতএব প্রয়ত্ত্বই কৃতি বা ক ধাতুর অর্থ। কুলালে যেমন ঘটের অনুকূল ব্যাপার আছে, সেইরূপ অঙ্কুরের অনুকূল ব্যাপারও লোকের আছে দন্দেহ নাই। কারণ, অঙ্কুরের উৎপত্তির জন্ম ভূমিকে বীজ বপনের উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত করা, বীজ বপন করা, জল সেচনাদি করা, এগুলি অঙ্কুরের উৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার সন্দেহ নাই। তথাপি মাজুব: জন: অর্থাৎ আমি অঙ্কুর করিয়াছি, আমি অঙ্কুরের কর্ত্তা, এরূপ ব্যবহার হয় না। কেন না, অঙ্কুর বিষয়ে লোকের ব্যাপার থাকিলেও প্রয়ত্ন নাই। घ विरंदा कूनात्नत थय अवाह विनया चटः कतः वर्षा আমি ঘট করিয়াছি, আমি ঘটের কর্ত্তী, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, কুলালের ভায় দণ্ড চক্রা-দিতে ঘটের অনুকূল ব্যাপার থাকিলেও দণ্ড চক্রাদি ঘটের কর্তারূপে ব্যবহৃত হয় না। কেন না, দণ্ডচক্রাদিতে ঘটের অনুকূল ব্যাপার থাকিলেও ঘটের অনুকূল প্রযত্ন নাই। কুলাল ঘটের কর্ত্তারূপে ব্যবহৃত হয়। কেন না, কুলালে ঘটের অসুকূল প্রযন্ত্র আছে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কার্ফ্সের অমুকূল ব্যাপার থাকিলেই কর্ত্তা হয় না। কার্য্য বিষয়ে প্রয়ত্ব থাকিলে কর্ত্তা হয়। যিনি কার্য্য বিষয়ক প্রয়ত্ত্বের আশ্রয়—যাঁহার প্রযত্ন বশত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তিনি কর্ত্তা। তাঁহার ধর্ম প্রযত্নই কর্তৃত্ব। শৈবাচার্য্যদিগের মতে ্রকুত্ব প্রযত্নর্মপ নহে কিন্তু অন্যরূপ। তাহা যথাস্থানে কথিত হইবে ৷

' স্থধীগণ স্মরণ করিবেন যে,ন্যায়মতে প্রযত্ন বিশেষ গুণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে কি জন্ম দার্শ-নিকদিগের মতভেদ হইয়াছে, তাহাও এতদ্বারা কতকটা বুঝা যাইতেছে। বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্য্যদিগের মতে মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মাতে প্রযত্ত্বের উৎপত্তি হয়, স্থতরাং তাঁহাদের মতে প্রযত্ন আত্মাশ্রিত, অতএব আত্মা কর্তা। কেন না, প্রযত্নের আশ্রয় কর্তৃশব্দের অর্থ। প্রযন্ত্রই কর্তৃত্ব স্তরাং কর্তৃত্ব আত্মার ধর্ম। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে পুরুষ বা আত্মা—অসঙ্গ, অপরিণামী ও কৃটস্থ বা জন্য ধর্ম্মের অনাশ্রয়। অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয়, পুরুষ তথাবিধ কোন ধর্ম্মের আশ্রয় হয় না। বৈশেষিক মতে মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মাতে প্রযত্নের উৎপত্তি হয়। স্থতরাং তাঁহাদের মতে আত্মা প্রয়বের আশ্রয় হয় বলিয়া কর্তারূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাংখ্য মতে তাহা হইতে পারে না। কারণ, সাংখ্যমতে আত্মা অসঙ্গ বলিয়া, মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে পারে না। কেন না, মনের দহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার অসঙ্গত্বই থাকিতে পারে না অর্থাৎ আত্মাকে অসঙ্গ বলা যাইতে পারে না-: মনের সহিত আত্মার সংযোগ না হইলে আত্ম-মনঃ-সংযোগ-জন্য প্রয়ব্বের উৎপত্তিই হইতে পারে না। অন্য কারণে প্রয-ত্বের উৎপত্তি হইলেও আত্মা প্রযত্নের আশ্রয় হইতে পারে না। কেন না, আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ জন্ম ধর্মের অনাশ্রয়। জন্ম ধর্মের অনাশ্রয় আত্মা প্রযত্নরপ জন্যধর্মের আশ্রয় হইবে, ইহা একান্ত অসম্ভব। অধিকন্ত সাংখ্যাচার্য্যেরা বিবেচনা করেন কর্তার অবশ্য কোন রূপ পরিণাম হয়। পরিণাম কি ना,

অবস্থান্তর। আত্মা অপরিণামী, এই জন্মও আত্মা কর্ত্তা হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে বৃদ্ধি পরিণামিনী। অতএব বৃদ্ধিই কুর্ত্রী, আত্মা কর্তা নহে। সাংখ্যমতে প্রযন্ত্র বৃদ্ধির ধর্ম অতএব বৃদ্ধি কর্ত্রী। কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে। স্থণীগণ বৃবিতে পারিতেছেন যে, কর্তৃত্ব প্রযন্ত্র স্বরূপ হওয়াতেই আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক। নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ সাংখ্যমতের উচিত্য স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা সাংখ্যমতের অনোচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ভোগ, অদৃষ্ট এবং প্রযন্ত্র বা কৃতি, এ সমস্ত সমানাধিকরণ হইবে। ভোগের বৈচিত্র্য জগতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগ কি না স্থুখ তুঃখের অনুভব। উহা অবশ্য নির্নিমিত্ত অর্থাৎ নিক্ষারণ হইতে পারে না। প্রতিনিয়ত ভাবে ভোগের অব-স্থিতি প্রতিনিয়ত কারণ জন্ম হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। দৃষ্ট কারণ সম্পত্তির বৈচিত্র্য অনুসারে ভোগের বৈচিত্র্য সমর্থন করিতে পারা যায় বটে, পরস্তু দৃষ্ট কারণ সম্পত্তির বৈচিত্র্য কি হেতুতে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করাও উচিত হইতেছে। এইরূপে কারণ পরম্পরার অমু-সরণ করিতে হইলে পর্য্যবসানে অদৃষ্ঠ ভোগের নিয়ামক বল্লিয়া প্রতিপন্ন হইবে। দৃষ্ট কারণ সম্পত্তি অদৃষ্ট সাপেক্ষ, ইহা পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য স্বাকার করিয়াছেন। দৃষ্ট কারণ সহকারে অদৃষ্ট ভোগের নিয়ামক, ইহা সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যে ভোগায়তন বা ভোগাধিষ্ঠান শরীর এবং যে ভোগ-সাধন ব্লীব্রুয় যাহার অদৃষ্ট বশত স্বস্ট হয়, তাহা ঐ পুরুষের ভোগ সম্পাদন করে ইহাও শান্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। এ সমস্ত বিষয় স্থানান্তরে বলা হইয়াছে বলিয়া এখানে বিস্তৃত ভাবে বলা হইল না। পর্য্যবসানে অদৃষ্টই যদি প্রতিনিয়ত ভোগের নিয়ামক হইল, তবে ভোগ নিয়ামক অদৃষ্ট ভোগাধিকরণে অবস্থিত হওয়াই সঙ্গত। যেহেতু, প্রতিনিয়ত ভোগ কার্য্য এবং অদৃষ্ট তাহার কারণ। কার্য্য ও কারণ এক দেশে অবস্থিত হইবে, এ বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না।

প্রতিনিয়ত ভোগের নিয়ামক অদৃষ্ট ভোক্তৃনিষ্ঠ না হইয়া ভোগ্য-নিষ্ঠ হইবে, এতাদৃশ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ, ভোগ্যবস্তু সমস্ত আত্মার পক্ষে সাধারণ বলিয়া তদগত অদৃষ্ট নিবিশেষে সমস্ত আত্মার ভোগজনক হইতে পারিলেও প্রতিনিয়ত ভোগের অর্থাৎ কোন এক আত্মার বা আত্মা-বিশেষের ভোগের হেতু হইতে পারে না। অতএব প্রতি-নিয়ত ভোগের নিয়ামক অদৃষ্ট প্রতিনিয়ত ভোক্তৃনিষ্ঠ হইবে অর্থাৎ ভোগ-বিশেষের হেতুভূত অদৃষ্ট-বিশেষ—ভোক্তৃ বিশেষে অবস্থিত হইবে, এইরূপ কল্পনা করাই স্থসঙ্গত। ভোগ-নিয়ামক অদৃষ্ট যেমন ভোক্তৃনিষ্ঠ, অদৃষ্টের উৎপাদক প্রযন্ত্রও সেইরূপ ভোক্তৃনিষ্ঠ বলিতে হইবে। কারণ, অন্সের প্রযন্ত্র অনৈর্যর অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে, ইহা অসম্ভব। প্রযন্ত্র দারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অদৃষ্টের উৎপাদন করে। অতএব যে ব্যক্তি যত্নপূর্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ঐ অনু-ষ্ঠিত কর্ম্ম তাহাতে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিতে অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে, অন্তগত অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে না, ইহাই যুক্তিযুক্ত। যে যত্নপূর্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ঐ অনুষ্ঠিত কর্মা তাহাঁই

অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে না, অপরের অর্থাৎ যে কর্মানুষ্ঠান করে না তাহার অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে,ইহা অপেক্ষা অসঙ্গত ক্রথা আর কি হইতে পারে? স্থতরাং ভোগ, অদৃষ্ট ও প্রযত্ন বা কৃতি, সমানাধিকরণ হইবে ইহা প্রতিপন্ন হইল। লোকের অনুভবও তদনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনুভব অনুসারেও ভোগ ও প্রযক্তের সামানাধিকরণ্য সমর্থিত হয়। योहं प्राक्कियां करवं सोष्टिमदानीं तत्फलं भुष्त्री অর্থাৎ যে আমি পূর্বের কর্ম্ম করিয়াছি সেই আমি এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছি। এতাদৃশ অনুভব সর্বাজনীন। এই অনু-ভবে কেহ বিপ্রতিপন্ন হইতে পারেন না। উক্ত অনুভবে কর্ম্মের আচরণ করা, কর্মের নির্বাহক প্রযত্নবান হওয়া ভিশ্ন আর কিছুই নহে, ইহা স্থীদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। প্রযত্ন, অদৃষ্ট ও ভোগের ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে অবস্থিতি স্বীকার করিলে দাঁড়াইতেছে যে, একজনের প্রয়ত্র হয়, অন্য জনে কর্ম্মের আচরণ করে, অপর জনে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, ঐ অদৃষ্ট আবার অন্যজনের ভোগ সম্পাদন করে। এই অন্ত্র মতের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য স্থধীগণ বিচার করিবেন। তজ্জন্য বাগাড়ম্বর অনাবশ্যক।

শ্বির হইল যে, ভোগ, ভোগনিয়ামক অদৃষ্ট ও অদৃষ্টের
উৎপাদক প্রযত্ন এক অধিকরণে অবস্থিত হইবে। এখন
ভোগের অধিকরণ কে, অর্থাৎ কে ভোগের আশ্রয় —কাহার
ভোগ হয়, ইহা নির্ণীত হইলে অদৃষ্টের অধিকরণ এবং অদৃষ্টজনক প্রযত্নের অধিকরণ অর্থাৎ অদৃষ্টের এবং অদৃষ্টজনক
শ্বিত্বের আশ্রয় কে হইবে, তাহা সহজে নির্ণীত হইতে পারে।

অত্এব কে ভোগের আশ্রয় অর্থাৎ কাহার ভোগ হয়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক হইতেছে। এ বিষয়ে নির্ণয় করিবার বিশেষ কিছু নাই। কারণ, আপামর সাধারণ সকলেই আত্মাজে ভোক্তা বলিয়া জানে। चिदवसानी भोग: এই সূত্র দ্বারা সাংখ্যা-চার্য্যেরাও চিৎপদার্থের অর্থাৎ আত্মার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বিষয়াকার বুদ্ধির্তি চৈতন্যে প্রতিবিশ্বিত হয়। তাদৃশ প্রতিবিশ্ব বিশিষ্ট চৈতন্মই ভোগ-শব্দ-বাচ্য। স্থতরাং ভোগ চৈতন্মরূপে পর্য্যবসিত হয়। বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত বা বুদ্ধির বিষয়াকার রৃত্তি না হইলে বিষ-য়ের অনুভব হয় না। স্থীগণ স্মরণ করিবেন যে, স্থুখ তুঃখের অনুভব ভোগ বলিয়া কথিত। বুদ্ধি জড়পদার্থ বলিয়া তাহার র্ত্তিও জড়। স্তরাং তদ্বারা স্থ্য গ্রুংখ অনুভূত বা প্রকা-শিত হইতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি চৈতন্যে প্রতিবিশ্বিত হইলে তবে ভোগ সম্পন্ন হয়। বৃদ্ধিবৃত্তি চৈতন্তে প্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়া চৈত্ত বা আত্মা ভোগের আশ্রয়। আত্মা ভোগের আশ্রয় হইলে ভোগ নিয়ামক অদৃষ্টের এবং অদৃষ্টের উৎ-পাদক প্রযত্নের আশ্রয়ও আত্মাই হইবে, ইহা পূর্বব প্রদর্শিত যুক্তিদারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মা প্রযত্নের আশ্রয় হইলে আত্মা কর্ত্তা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। কেন না, পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রযত্ন বা কুতিই কর্তৃত্ব এবং তাহার আশ্রয় কর্তা। আত্মা প্রযত্নের বা কৃতির আশ্রয় অর্থাৎ কৰ্ত্তা, ইহা কেবল যুক্তি দ্বারাই সমর্থিত হইতেছে না। অনু-ভব হ্নারাও অত্মার কর্তৃত্ব সমর্থিত হইতেছে। কেন না, বিননীয় কারীনি অর্থাৎ চেতন আমি করিতেছি এইরূপ অনু

ভব সর্বজনসিদ্ধ। স্থাগণ স্মরণ করিবেন যে কু ধাতুর অর্থ কৃতি। স্থতরাং বিননাল্ল কার্যানি ইহার অর্থ এইরূপ ক্রিতছে যে চেতন আমি কৃতির আশ্রয়। এই অনুভবের প্রতি মনোযোগ করিলে আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না।

নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও অনুভব অনুসারে আত্মা কর্ত্তা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, ঐ অনুভবে বুদ্ধির কর্তৃত্বই ভাসমান হইতেছে আত্মার কর্তৃত্ব ভাসমান হইতেছে না। বুদ্ধি অচেতন পদার্থ বলিয়া তাহাতে চেতনত্ব ভাসমান হইতে পারে না বটে, পরস্তু চৈতন্যাংশে ঐ অনুভব ভ্রমাত্মক, কর্তৃহাংশে যথার্থ বটে। ঐ স্থানুভব চৈতন্যাংশে কেন ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে যাইয়া সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে বুদ্ধি স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিদ্ধ পতিত হয়। এই জন্য বুদ্ধি স্বভাবত অচেতন হইলেও চেতনরূপে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ চেতনের ন্যায় বোধ হয়। স্থতরাং বৃদ্ধিতে চৈতন্য-ভ্রম সর্ববণা স্থসঙ্গত। বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে বুদ্ধি চেতনায়মান হয়। স্থতরাং বুদ্ধি ও তালাত চিৎ-প্রতিবিম্বের ভেদ গৃহীত হয় না। এই ভেদের অগ্রহণ বশত বুদ্ধিতে চৈতন্যের এবং আত্মাতে কর্তৃত্বের অভিমান হইয়া থাকে। ঐ উভয় অভিমান ভ্রমাত্মক। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিতে যেমন চৈতন্য প্রতিবিশ্বিত হয় চৈতন্যেও সেইরূপ ব্দির্ভি প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধির্ভির ও চৈতন্যের পরস্পর প্রতিবিদ্ব হয় বলিয়া ততুভয়ের ভেদাগ্রহ উত্তমরূপে উপপন্ন হইতে পারে।

এত্বতেরে নৈয়ায়িক আচার্য্যেরা বলেন যে, चेतनोहं करोमि এই অনুভব চৈতন্যাংশে ভ্রমাত্মক, সাংখ্যাচার্য্যদিগের এই সিদ্ধান্তের কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যাচার্য্যেরা ঐ অকুভবের চৈতন্যাংশে ভ্রমাত্মকত্ব স্বীকার করিয়াছেন রটে, পরস্ত তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ঐ অনুভব যেমন চৈতন্যাংশে ভ্রমাত্মক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন, সেইরূপ কৃতি অংশেও উহার ভ্রমাত্মকত্ব কেন তাঁহার। স্বীকার করেন না। ফলত সাংখ্যাচার্য্যেরা যেমন পূর্ব্বোক্ত অনুভবের চৈতন্যাংশে ভ্রমত্ব স্থীকার করেন, সেইরূপ কৃতি অংশেও ভ্রমত্ব স্বীকার করা ভাঁহাদের উচিত। দে যাহা হউক, আত্মা জন্যধন্মের আত্রয় নহে, এই সিদ্ধান্তের প্রতি নির্ভর করিয়াই সাংখ্যাচার্য্যেরা আত্মা কর্তা নহে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পরস্ত আত্মা জন্যধর্মের আশ্রয় নহে, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন বলবৎ প্রমাণ নাই। স্থতরাং আত্মা কর্তা নহে, সাংখ্যাচার্য্যদিগের এই দিদ্ধান্ত ভিত্তিশূন্য হইতেছে। কৰ্ত্তা হইলেই পরিণামী হইতে হইবে, সাংখ্যাচার্য্যদিগের এ সিদ্ধান্তেরও কোন প্রমাণ নাই। বরং বলিতে পারা যায় যে, পরিণাম-স্বভাব অর্থাৎ যাহার পরিণাম আছে সে কর্ত্তা হয় না। দেখা যাইতেছে যে, পরিণাম-স্বভাব মৃত্তিকাদি পদার্থ কর্তা হয় না। অতএব পরিণাম স্বভাব বুদ্ধিও কর্ত্তা ইইতে পারে না। আরও বলিতে পারা যায় যে, বুদ্ধি প্রকৃতির প<u>রি</u>ণাম

ञ्चताः जग्रभार्थ। याश जन्यभार्थ जाश कर्छ। नर्छ। কেন না, জন্যপদার্থ ঘটাদি কর্ত্তা নহে। বুদ্ধিও জন্যপদার্থ ে অতিএব বুদ্ধিও কর্তা নহে। কর্তা জন্য পদার্থ হইবে, ইহার কোন প্ৰমাণ নাই। প্ৰত্যুত কৰ্ত্তা জন্য পদাৰ্থ নহে—কৰ্ত্তা অনাদি, ইহার প্রমাণ আছে। কারণ, রাগহুক্ত হইয়াই প্রাণী জন্ম পরিগ্রহ করে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্ব্ব বিষয়ে বিতৃষ্ণ বা অভিলাষশূন্য প্রাণী জন্ম পরিগ্রহ করে, ইহা পূর্ব্ব। জাতমাত্র শিশুর স্তত্যপানে অভিকৃষি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অভিলাষ রাগ বলিয়া কথি 💆 হইয়াছে 🗤 এই অভিলাষ ইন্টদাধনতা-জ্ঞান-জন্য। পূর্কে ্স্টুন্যপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া জাতমাত্র শিক্তি শুকুই-পীড়িত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্ম স্তন্যপানে অভিলাষী হয়। এতদ্ধারা বুঝা যাইতেছে যে, ইহজন্মের পূর্বেও প্রাণী বা আত্মা বিদ্যমান ছিল। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পূর্ব্বেও আত্মার বিদ্যমানতা ছিল, ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রস্তাবান্তরে আত্মার অনাদিত্ব সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে না। আত্মা কৃটস্থ ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, আত্মা জন্যধ্র্যের আশ্রম নহে। কিন্তু আত্মা কৃটস্থ ইহা দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, আত্মার বিকার বা অবস্থান্তর নাইন তুগ্ধ যেমন পূর্ববাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দধিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, আত্মা তদ্রূপ পুর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ পুর্ব্বক অবস্থান্তর প্রাপ্ত হুয় না। ঝঞ্চাবাত বা বারিপাতে যেমন পর্বতের পূর্ববাবস্থা বিপ্রত্রু, এবং অবস্থান্তর উপগত হয় না, স্লখ ছুঃখ ভোগ-

কালে আত্মারও সেইরূপ পূর্ব অবস্থার অপগম এবং অবস্থা-ন্তরের উপগম হয় না। বঞ্চাবাতাদিকালেও যেমন পর্বত নিক্ষম্পভাবে পূর্বে অবস্থাতেই অবস্থিত থাকে, আত্মার সংবন্ধেও তদ্রুপ বুঝিতে হইবে। স্থতরাং আত্মা কূটস্থ এবং অপরি-ণামী বলিয়া আত্মার কর্তৃত্ব হইতে পারে না, সাংখ্যচার্য্যদিগের এতাদৃশ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। বরং আত্মা অপরি-ণামী বলিয়া আত্মাই কর্ত্তা, যাহা পরিণামী তাহা কর্ত্তা নহে, ইহা বলাই সমধিক সন্ধৃত। ইতি পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, সাংখ্যাচার্য্যদিগের
মতে বৃদ্ধি কর্ত্রী এবং অদৃষ্টের আশ্রয়, আত্মা ভোক্তা,
তবেই দাঁড়াইতেটে যে, যে কর্ম্ম করে দে ঐ কর্মের ফল
ভোগ করে না, যে কর্ম্ম করে না দে কর্ম্মফল ভোগ করে।
একজন কর্ম্ম করিবে অপরে তাহার ফল ভোগ করিবে,
এতাদৃশ কল্পনা কিরূপ সমীচান, স্থাগণ তাহার বিচার
করিবেন। ভোগ নিয়ামক অদৃষ্ট এবং অদৃষ্টের উৎপাদক
কৃতি ভোক্তাতেই থাকা উচিত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলত
ক্র্রেলা, ও ভোক্তা ভিন্ন ভিন্ন হইবে, একল্পনা অসঙ্গত। কর্ত্তা
ও ভোক্তা এক হইবে অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিবে সেই তাহার
ফল ভোগ করিবে, এইরূপ কল্পনাই সর্ব্বেথা সমাচীন
এবং সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। পূজ্যপাদ উদ্যুনাচার্য্য বলিয়াছেন—

कर्त्तृधन्धा नियन्तारथेतिता च स एव नः।

শ্বভাগেন্দ্ৰন্থ আহম্মানী খ্ৰা খ্ৰা ।

অধাৎ আচাৰ্য্য বলিতেছেন যে, ভোগনিয়ামক ুধুৰ্মানি

কর্ত্তার ধর্ম। আমাদের মতে কর্তাই চেতন অর্থাৎ কর্ত্তা এবং ভোক্তা অভিন্ন। কর্ত্তা এবং ভোক্তা ভিন্ন ভিন্ন হইলে ৰুৰ্থাৎ বুদ্ধি কৰ্ত্ৰী এবং চেতন ভোক্তা হইলে প্ৰশ্ন হইতেছে যে, বুদ্ধি নিত্য কি অনিত্য ? যদি বলা হয় যে, বুদ্ধি নিত্য, তাহা হইলে পুরুষের অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি ইইতে পারে না। কারণ, সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে পুরুষের সংসার স্বাভাবিক नटर। वृक्षिषाता शूक़रयत विषयावटम्ह वर्थाए विषयात সহিত সংবন্ধ নির্কাহ হয় বলিয়া পুরুষ সংসারী হয়। বিষ-য়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংবন্ধ হইলে এবং তাদৃশ অন্য কারণে অর্থাৎ ব্যাপ্তি জ্ঞানাদি হেভুতে বৃদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হয় অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকার রতি হয়। পুরুষ ঐ রতিতে প্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়াই পুরুষ সংসাদ্ধী ইইয়া থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিবৃত্তি এবং পুরুষ ইহাদের পরস্পর প্রতিবিম্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃদ্ধিবৃত্তিতে যেমন পুরুষ প্রতিবিশ্বিত হয়, বুদ্ধির্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতি-বিশ্বিত হয়, ইহা পূর্কো বলিয়াছি। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই পরস্পর প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসারের হেতু। যেরূপ বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষের সংসারের মূল কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষের পরস্পর প্রতিবিশ্ব। বুদ্ধি না থাকিলে পরস্পর প্রতিবিদ্ধ হওয়া অসন্তবে। অতএব বৃদ্ধিকে সংসারের হেতু বলিয়া ধরিয়া লইলে নিতান্ত ভ্রান্ত হইতে হইবে না। যে বৃদ্ধি পুরুষের সংসারের হেতু, সেই বুদ্ধি নিত্য ইইলে পুরুষের অপবর্গ রা মুক্তি কিছুতেই হিট্<u>ত পারে না।</u> কারণ, বৃদ্ধি নিত্য হইলে কোনকালে

তাপ্লার অভাব হইবে না। বুদ্ধি সর্ব্বদাই থাকিবে। পুরুষও নিত্য, তাহারও কোনকালে অভাব হইবে না। স্থতরাং পরস্পর প্রতিবিম্ব কিছুতেই নিবারিত হইতে পারে নাক্ষ যাহার সংসার সে নিত্য—কোনকালে তাহার অভাব হইবে না। যে হেতুতে সংসার সে হেতুও নিত্য,— কোনকালে তাহারও অভাব হইবে না। অথচ পুরুষের অপবর্গ বা সংসারের নিবৃত্তি হইবে, ইহা একান্ত অসম্ভব। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য যদি বলা হয় যে বুদ্ধি নিত্য নহে, বুদ্ধি জন্ম পদার্থ। বুদ্ধির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। স্থতরাং বুদ্ধি বিনষ্ট হইলেই অপবর্গ বা সংসারের নির্ভি হইতে পারে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে বুদ্ধি অনিত্য হইলে বুদ্ধির বিনাশ হওয়ার পরে পুরুষের অপবর্গ বা সংসার-নির্বত্তি হইতে পারে বটে, পরস্ত বৃদ্ধি অনিত্য হইলে পুরু-ষের সংসার আদে হইতে পারে না। কেন পারে না, তাহা বুঝিবার চেফা করা যাইতেছে। সাংখ্যমতে অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধির ধর্ম। অর্থাৎ পুরুষ ধর্মাধর্মের আশ্রয় নহে। বুদ্ধিই ধর্মাধর্মের আশ্রয় বা ধর্মাধর্ম বুদ্ধিতে আশ্রিত। ভোগায়তন শরীর, ভোগদাধন ইন্দ্রিয় ও ভোগ্যবিষয় এ সমস্তই অদৃষ্ট অনুসারে সৃষ্ট হয়। পুরুষসকল ভিন্ন ভিন্ন এবং সকল পুরুষ্ সর্বগত। স্তরাং প্রত্যেক শরীরাদির সহিত সমস্ত পুরুষের সংবন্ধ রহিয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি একশরীরাদিদ্বারা অনেক পুরুষের ভোগ হয় না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শরীরাদিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভোগ হয়। যে পুরুষের অদৃষ্টবশতঃ যে শরীরাদির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই

শরীরাদি সেই পুরুষের ভোগ সম্পাদন করে। এখন দেখিতে হইবে যে অদৃষ্ট পুরুষাশ্রিত না হইয়া বুদ্ধ্যাশ্রিত হুইলে পুরুষের সংসার হইতে পারে কি না ? অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহা হইতে পারে না। অদৃষ্ট বুদ্ধ্যাঞ্জিত হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধির সৃষ্টি হইবার পরে তাহাতে অদৃষ্ট সমূৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে বুদ্ধির সৃষ্টির পূর্কে অদৃষ্টের উৎপত্তি হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। কেন না, বুদ্ধির স্ষ্ঠির পূর্বেই বুদ্ধ্যাঞ্রিত অদৃষ্টের উৎপত্তি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি উহা স্বীকার করিতে পারেন না। অদৃষ্ট না থাকিলে বুদ্ধির উৎপত্তিই হইতে পারে না। কেন না, শরীরাদির উৎপত্তির প্রতি যেমন অদৃষ্ট কারণ, বুদ্ধির উৎপত্তির প্রতিও সেইরূপ অদৃষ্ট কারণ। কারণের অভাবে কার্য্য হয় না হইতে পারে না। অতএব অদৃষ্ট বুদ্ধ্যাশ্রিত হইলে বুদ্ধির এবং শরীরাদির উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া পুরুষের সংসার আদে। হইতে পারে না। সাংখ্যমতে যে অনুপপত্তি হইতেছে, ন্যায়মতে সে অনুপপত্তি হয় না। কারণ, ন্যায়মতে বুদ্ধি কত্রী নহে আত্মা কর্তা। ন্যায়মতে অদৃষ্ট বা ধর্মাধর্ম বৃদ্ধির ধর্ম নহে আত্মান্ত ধশ্ম। আত্মা নিত্য স্থতরাং আত্মার ভোগদাধন ইন্দ্রিয় এবং ভোগায়তন শরীর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও আত্মাতে অদৃষ্ট বিভাষান ছিল। ঐ অদৃষ্টবশত শরীরের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের স্ষ্টি বা উৎপত্তি অনায়াদে হইতে পারে। তদ্বিষয়ে কিছু-্লাত্র অনুপপত্তি হইতেছে না। সাংখ্যাচার্য্যেরা বুদ্ধির

উৎপত্তির পূর্ব্বে অদৃষ্টের অবস্থিতি বলিতে পারেন না। কারণ, অদৃষ্টের অবস্থিতি থাকিলে অবশ্য অদৃষ্ট নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না। তাহার কোন আশ্রয়ের অপেক্ষা থাকিতেছে। সাংখ্যমতে বৃদ্ধি অদৃষ্টের আশ্রয়। আশ্রয়বিহীন অদৃষ্টের অবস্থিতি অসম্ভর বলিয়া বৃদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে অদৃষ্টের অবস্থিতি কোনরূপেই সম্ভবপর বলা যাইতে পারে না। অতএব বিননার্দ্ধ করামি এই অমুভবের আলম্বন বৃদ্ধি নহে। ঐ অমুভবের আলম্বন জীবাত্মা। স্কতরাং জীবাত্মার কর্তৃত্ব আছে, ইহা প্রতিপন্ধ হইল। এ বিষয়ে নরেশ্বরপরীক্ষা নামক শৈবদর্শনে আচার্য্য সিদ্ধগুরু গ্রন্থের উপক্রমেই বলিয়াছেন—

ज्ञाता कर्ता च बोधेन बुद्धा बोध्यं प्रवर्तते। प्रवृत्तिफलभोका च यः पुमानुचतित्र सः॥

অর্থাৎ জীবাত্মা জ্ঞাতা কর্ত্তা এবং বুদ্ধিদ্বারা বোধ্য বিষয় অবগত হইয়া প্রবৃত্ত হয় এবং প্রবৃত্তির ফল ভোগ করে। তিনি আরও বলেন—

> कृतं मया करोमीदं करिष्यामीतिबोधतः। वेदप्रामाख्यतश्राणीः कर्त्र्यक्रिस्त्रकालगा॥

অর্থাৎ আমি ইহা করিয়াছি ইহা করিতেছি ইহা করিব এইরপে অনুভব সর্বলোক প্রসিদ্ধ। তদনুসারে জীবাত্মার কর্তৃশক্তি কালত্রয়গত। অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্ল এই কালত্রয়েই জীবাত্মার কর্তৃশক্তি আছে। কেবল তাহাই নহে, বেদপ্রামাণ্য অনুসারেও জীবাত্মার কর্তৃশক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অ্বনামা ভ্যানিষ্টামন যজন অর্থাৎ যাহার স্বর্গভোগের অভিলাষ হয়, ব্রু জ্যোতিষ্টোম নামক যাগ করিবে। জ্যোতিষ্টোম নাম্ক যাগ করিলে তদ্ধারা সে কালান্তরে স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই বেদবাক্যে আত্মার কর্তৃত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতিছে। যিনি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেন তিনি স্বর্গভোগ করিবেন। এতদ্ধারা কর্ত্তা এবং ভোক্তার একত্ব বুঝা যাইতেছে। আত্মা ভোক্তা ইহা সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও অনুমত। সাংখ্যাচার্য্যরাও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। এমত স্থলে তাঁহারা যে আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

আত্মা কর্ত্তা না হইলে আত্মার সংবন্ধে কর্ত্তব্য ও অকর্তব্যের উপদেশ কিছুতেই দঙ্গত হইতে পারে না। বেদে আত্মার সংবদ্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রচুর প্রিমাণে রহিয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যদ্রিগের মতে বেদ প্রমাণ অথচ তাঁহারা আত্মার কর্ত্ত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন! ভট্ট রামকণ্ঠ সূরি বলেন যে, দৃষ্টফল কৃষি বাণিজ্যাদি এবং অদৃষ্টফল অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম অনবরত করা হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে আত্মার কর্ত্ত অনুভূত হইতেছে, এ অবস্থায় আত্মা কর্তা নহে কাহারও এরূপ বলিবার শক্তি নাই। বেদে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। যে কর্ত্তা নহে, তাঁইরি সংবদ্ধে কর্ত্তব্যের উপদেশ কিছুতেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ন। অথচ বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে আর্যাদর্শনের বিপ্রতিপত্তি নাই। স্নতরাং তদ্ধারা আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, বুদ্ধিই কর্ত্রী, আত্মা ্রিকর্ত্তা নহে। পরন্ত বুদ্ধির ও আত্মার বিবেক অর্থাৎ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি হয় না। এই জন্য বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে অধ্যারোপিত হয় মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যদিগের এই উক্তির অমুকৃলে কোন প্রমাণ নাই। ইহা কল্পনা মাত্র। বুদ্ধিত্ত কর্তৃত্ব কল্পনা করিলে জ্ঞাতৃত্বও বুদ্ধিতেই কল্পিত হউক। তাহা হইলে জ্ঞাতারূপে অতিরিক্ত আত্মা কল্পনা করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিতেছে না।

যদি বলা হয় যে, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি কার্য্য বুদ্ধ্যাদি প্রপঞ্চ জ্রেয়রূপেই সিদ্ধ হয় স্থতরাং তাহাদের জ্ঞাতৃত্ব ;হইতে পারে না। কেন না, যাহা জ্ঞেয় তাহার অবশ্য অপর কোন জ্ঞাতা থাকিবে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্ম বুদ্ধ্যাদির জ্ঞাতারূপে অতিরিক্ত আত্মা কল্পিত হইয়াছে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, বুদ্ধ্যাদি জ্ঞেয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যেমন তাহাদের অপর জ্ঞাতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ বুদ্যাদি কার্য্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া,তাহাদের কর্তারূপে অপর কোন পদার্থ অঙ্গীকৃত হওয়া উচিত। অর্থাৎ বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য্য, যাহা কাৰ্য্য তাহা কৰ্ত্তা হইতে পারে না। অতএব বৃদ্ধি কৰ্ত্তা নহে, কর্ত্তা বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত অর্থাৎ আত্মা। আপত্তি হইতে পারে যে বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য্য হইলেও স্বকার্য্যের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব থাকিবার বাধা নাই। অতএব বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য্য বটে কিন্তু স্বকার্য্যের কর্ত্তা ইহা অনায়াদে বলিতে পারা যায়। এতত্নভরে বক্তব্য এই যে, সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে প্রকৃত্যাদি জড়বর্গ স্বস্ব কার্য্য আকারে পরিণত হয়। স্থতরাং তাহারা জড়পদার্থ বলিয়াৎ

স্বস্থ কার্য্যের উপাদান কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু কর্ত্তা হইতে পারে না। উপাদান কারণত্ব এবং কর্তৃত্ব এক ্রপ্রদার্থ নহে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। যে উপাদান কারণ হইবে, কিয়ৎপরিমাণে তাহার স্বরূপের অন্যথা ভাব অবশ্যই হইবে। মুত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ। ঘট নির্মাণ করিবার সময় মৃত্তিকা পূর্বভাবে থাকে না, তাহার অন্যথা ভাব অর্থাৎ অবস্থান্তর হইয়া থাকে। স্থবর্ণ কুণ্ডলের উপাদন কারণ, তাহারও অবস্থান্তর হইয়া থাকে। ইহা সকলেই অবগত আছেন। পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তি জড়পদার্থের ধর্ম। ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। জড়ত্বের সহিত পরিণামি-ত্বের ব্যভিচার নাই। কর্তৃত্ব কিন্তু উপাদানত্ব নহে। হিতপ্রাপ্তি এবং অহিতপরিহার কামনায় লোকে কর্ম করিয়া থাকে। বৃদ্ধি জড়প্দার্থ, তাহার তাদৃশ কামনা হইতে পারে ন।। স্তরাং বুদ্ধি কর্ত্রী নহে। আত্মাই কর্ত্তা। কর্তৃত্ব চিদ্বস্তুর অব্যভিচারি, ইহা স্বসংবেদনসিদ্ধ অর্থাৎ নিজের অনুভবসিদ্ধ। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ কিন্তু মৃত্তিকা ঘটের কর্ত্রী নহে। হিতপ্রাপ্তি কামনায় কুলাল মৃত্তিকাদি কারণের প্রবর্তনা করে বলিয়া কুলাল ঘটের কর্তা। স্থবর্ণ কুণ্ডলের উপাদান কারণ, কুণ্ডলের কর্ত্তা নহে। স্বর্ণকার হিত**্র্তা**স্টি कामनाय अर्गानि कातराव व्यवर्त्ता करत विषया अर्गकात कुछ-লের কর্তা। কুলাল মৃত্তিকা দারা ঘট নির্মাণ করিয়াছে, স্বর্ণকার স্বর্ণ দারা কুণ্ডল নির্মাণ করিয়াছে, এতাদৃশ সহস্র সহস্র লৌকিক ব্যবহার চেতনের কর্তৃত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান ্করিতেছে।

্যদি বলা হয় যে, কর্তৃত্ব বোধরূপ নহে স্থতরাং কর্তৃত্ব আত্মার ধর্ম হইতে পারে না। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, নিত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব বোধরূপ নহে স্নতরাং তাহাও আত্মার ধর্ম হইতে পারে না। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও অনুমত। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্যাপ্তত্ব না থাকিলে প্রকারান্তরে নৈরাত্ম্যবাদ উপস্থিত হয়। যদি বলা হয় যে, সবিতার প্রকাশ যেমন সবিতা হইতে অতি-রিক্ত নহে উহা সবিভূষরূপ, সেইরূপ আত্মার নিত্যত্ব ও বিভূত্বও আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে উহা আত্মস্বরূপ। তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে অগ্নির দাহকত্ব যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে উহা অগ্নিস্বরূপ, আত্মার কর্ত্তবন্ত সেইরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে উহা আত্মস্বরূপ। কেন না, শৈবাচার্য্যদিগের মতে কর্তৃত্ব শক্তি বিশেষ মাত্র। আত্মা ঐ শক্তির আশ্রয়। তাঁহাদের মতে শক্তি ও শক্তি-মানের ভেদ নাই। এই জন্ম কর্তৃত্ব আত্মস্বরূপ হইবার কোন বাধা নাই। শক্তি এবং শক্তিমান্ এ উভয়ের ভেদ নাই, ইহা সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও সিদ্ধান্ত। এই জন্ম পাতঞ্জল-ভাষ্যে চিতিশক্তি শব্দ দারা আত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে। ভগ্রান ভাষ্যকার বলিয়াছেন—चितिश्रातिरपरिणामिन्ध-प्रतिसंक्रमा च অর্থাৎ চিতিশক্তির কি না চিতির—বা চৈতন্মের অর্থাৎ পুরুষের পরিণাম নাই এবং প্রতিসংক্রম নাই কি না সঞ্চার নাই অর্থাৎ গতি বা স্পন্দ নাই।

আত্মা কর্ত্তা হইলে আত্মা পরিণামী হইবে, এরূপ আশঙ্কা করাও অসঙ্গত। কারণ, কর্তৃত্ব যথন আত্মা হইতে অতিরিষ্ট্র নহে, তথন কর্ত্বহালে পরিণামিত্বহারে এ আশঙ্কা ভিত্তিশূন্য। ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, আত্মার কর্ত্ব বিষয়ে
সাংখ্যাচার্য্যদিগের বিপ্রতিপত্তি আছে বটে, কিন্তু আত্মার
জ্ঞাত্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদের বিপ্রতিপত্তি নাই। আত্মা কর্ত্তা
হইলে যদি আত্মার পরিণামিত্বের আপত্তি হয়, তবে আত্মা
জ্ঞাতা হইলেও আত্মার পরিণামিত্বের আপত্তি হইতে পারে।
অতএব আত্মাতে জ্ঞানশক্তির তায় ক্রিয়াশক্তির সমাবেশ
স্বীকার করিলেও কোন দোষ হইতে পারে না। শৈবাচার্য্যদিগের মতে জড় পদার্থের স্পান্দ সমুহ পাদনে আত্মার শক্তি
আছে। ঐ শক্তিই আত্মার কর্ত্ব। নরেশ্বরপরীক্ষাপ্রকাশে
উক্ত হইয়াছে যে, কর্ত্ব স্পান্দাত্মক নহে। কেন না, স্পান্দ
নিজে ক্রিয়ারপ। ক্রিয়া ত কর্ত্ব নহে। কিন্তু ক্রিয়াবিষয়ে শক্তব্বই কর্ত্ব। এতদ্বারা ক্রিয়াবিষ্য়িণী শক্তিই
কর্ত্বরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আরও উক্ত হইয়াছে—

# जड़स्पन्दिक्रयायां या मिक्तः सा कर्त्तृतात्मनः। व्याप्तेरस्पन्दरूपेण सिंडायस्कान्तवत् स्वतः॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জড়পদার্থের স্পন্দ অর্থাৎ গতিরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ঐ ক্রিয়াবিষয়িণী শক্তিই আত্মার
কর্ত্ত্ব। অতএব কর্ত্ত্ব স্পন্দস্বরূপ নহে। অয়স্কান্তমণি
অয়োধাতুর অর্থাৎ লোহের আকর্ষণ করে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বলা বাহুল্য যে, অয়স্কান্তমণি লোহের স্পন্দ
সমূৎপাদন করিয়া লোহের আকর্ষণ সম্পন্ন করে। তবেই
বুঝা যাইতেছে যে, অয়স্কান্তমণির তাদৃশ শক্তি আছে; যদ্ধারা
লোহ আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ লোহে স্পন্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু

অয়স্কান্ত মণির কোনরূপ স্পান্দ বা ক্রিয়া হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। আত্মারও কোনরূপ স্পন্দ বা ক্রিয়া নাই অথচ আত্মার এমন শক্তি আছে যদ্ধারা শরীরাদি জড়বর্গের স্পান্দ্ বা ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়। যখন আত্মার নিজের কোনরূপ স্পন্দ বা ক্রিয়া নাই, তখন আত্মা কর্ত্তা হইলে আত্মার পরিণাম বা বিকার হইবে, এরূপ আশস্কা করিবার কোন কারণ নাই। অয়ক্ষান্তমণির শক্তি প্রভাবে যেমন অয়োধাতুর স্পন্দ বা ক্রিয়া হয়, আত্মার শক্তি প্রভাবে সেইরূপ শরীরাদির স্পান্দ বা ক্রিয়া হয়। জীবচছরীরে ক্রিয়ার অবস্থিতি এবং মৃত শরীরে ক্রিয়ার অত্যন্ত অভাব হইয়া থাকে। এতদারাও বুঝিতে পারা যায় যে,আত্মার শক্তিই শরীরাদি ক্রিয়ার হেতু। লোহের আকর্ষণের হেতুভূত অয়স্কান্তমণির শক্তি যেমন স্বতঃসিদ্ধ, আত্মার শরীরাদি ক্রিয়াজনক শক্তিও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই শৈবাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত।

মথকালবন্ এই দৃষ্টান্ত উপাদান দারা শৈবাচার্য্যেরা ন্যায়মতের উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ন্যায়মতে প্রযন্থ বা কৃতিই কর্ভূত্ব। প্রযন্থ চেতনের ধর্মা, অয়স্কান্ত মণি অচেতন পদার্থ, তাহার প্রযন্থ নাই। স্নতরাং অয়স্কান্ত মণি অয়োধাতুর আকর্ষণের কর্ত্তা হইতে পারে না। শৈবমতে কর্ভূত্ব শক্তি বিশেষরূপ। অয়স্কান্ত মণি জড় পদার্থ হইলেও তাহাতে অয়োধাতুর আকর্ষণকারিণী শক্তি আছে। এই জন্য অয়স্কান্ত মণি অনায়াসে অয়োধাতুর আকর্ষণের কর্ত্তা হইতে পারে।

# ষষ্ঠ লেক্চর

### আত্ম।

আত্মার কর্ত্ব আছে কি না, এবিষয়ে কতিপয় দার্শনিকমত প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন ঐ বিষয়ে বেদান্তমত প্রদর্শিত হইতেছে। বেদান্তদর্শনে শাস্ত্রসঙ্গত হেতু প্রদর্শন প্রবিক আত্মার কর্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

### कत्तां शास्त्र। येवस्वात्।

ইহার তাৎপর্য এই, জীবাত্মা কর্তা। কর না, জীবাত্মা কর্তা হইলেই শান্তের অর্থনতা হইতে পারে। জীবাত্মা কর্তা না হইলে শাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়ে। যাগ, হোম ও দান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কর্তা থাকিলেই তাহার সংবদ্ধে কর্তব্যের উপদেশ হইতে পারে। কর্তা না থাকিলে কাহার সংবদ্ধে কর্তব্যের উপদেশ হইবে? অতএব কর্তার প্রতি কর্তব্য উপদেশ হইয়াছে এবিষয়ে বিবাদ হইতে প্রারে না! দেহসংবদ্ধবশত অনুজ্ঞা পরিহারের উপপত্তি প্রস্তাবান্তরে সমর্থিত হইয়াছে। স্থাগণ শারণ করিবেন যে, দেহসংবদ্ধ কি না দেহাদিতে আত্মাভিমান অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত দেহ ও আত্মার তাদাত্ম্যসংবদ্ধ। জীবাত্মার ঐরপ দেহসংবদ্ধ আছে। অতএব জীবাত্মা কর্তা।

জীবাত্মা কৰ্তা নহে বুদ্ধিই কৰ্ত্ৰী, এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলা

যাইতে পারে না। কারণ, কর্ত্তার অভিল্যিত সিদ্ধির অপেক্ষিত উপায় নির্দেশ করিয়া দেওয়াই বিধিবাক্যের অর্থাৎ কর্ত্তব্য-বোধক বাক্যের কার্য্য। অর্থাৎ বিধিবাক্য অপেক্ষিত উপায় -নির্দেশ করিয়া দেয়। উপায়ের অপেক্ষা কি না, উপায়-বিষয়ে অভিলাষবিশেষ বা ইচ্ছাবিশেষ। উপায়বিষয়ে কেন অভিলাষ হয়, তদ্বিষয়েও মনোযোগ করা উচিত। উপায় কি না ফলসাধন। ফলপ্রাপ্তির অভিলাষ হইলে, কি উপায়ে অভিল্যিত ফল প'ওয়া যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান হওয়া স্বাভাবিক। লোকে ক্ষুধার তাড়নায় পীড়িত হইয়া ক্ষুন্নির্ত্তির অভিলাষ করে। ক্ষুন্নির্ত্তির অভিলাষ হইলে কি উপায়ে ক্ষুন্নিরভি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করে। ভোজন ক্ষুন্নিরতির উপায় অর্থাৎ ভোজন করিলে ক্ষুন্নিরতি হয় এই কারণে ক্ষুন্নির্ভির জন্য ভোজনে অভিলাষ হয়। পরে ভোজন করিয়া ক্ষুত্মির্নতি সম্পাদন করে। ইহা সক-লেই অবগত আছেন। উক্তস্থলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ফল, ভোজন তাহার উপায়। প্রথমত ফলবিষয়িণী ইচ্ছা হইলে তবে উপায়-বিষয়িণী ইচ্ছা হয়। স্পন্টই বুঝা যাইতেছে যে, ফলেচ্ছা ষ্টপারেচ্ছার কারণ। ফলবিষয়ে ইচ্ছা না হইলে উপায়বিষয়ে ইচ্ছা হয় না। যাহার ক্ষুধা পায় নাই, তাহার ক্ষুন্নির্ভির ইচ্ছা হওয়া অসম্ভব। কারণ, ক্ষুধা পাইলে ক্ষুধা কফ দেয় বলিয়া লোকের ক্ষুন্নির্যতির ইচ্ছা হইয়া থাকে। शिरोनास्ति মিরাঅথা যেমন অসম্ভব, কুধা না পাইলে কুন্নির্ভিও সেই-রূপ অসম্ভব।

এখন দেখিতে হইবে যে, ফলেচ্ছা কাহার হইতে পারে 😲

যিনি ফলভোক্তা তাঁহার ফলেচ্ছা হইবে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ফল বিষয়ে ইচ্ছা হইলে তাহার উপায়ের অনুষ্ঠান ঘারা ফললাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যিনি বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তিনি অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালাভ করেন। যিনি ধনলাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি বাণিজ্যাদি উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া ধনলাভ করেন। যিনি মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষী হন, তিনি প্রবণ মননাদি শাস্ত্রীয় উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। দেখা যাইতেছে যে,যিনি ভোক্তা বা ফল-প্রার্থী, তাঁহার ভোগ বিষয়ে বা ফল বিষয়ে ইচ্ছা হয়। ফল বিষয়ে ইচ্ছা হইলে তাহার উপায়ের অনুসন্ধান হয়। উপায় অবগত হইলে উপায় বিষয়ে ইচ্ছা হয়। অবশেকে উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া ফল লাভ করেন।

যাহা বলা হইল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা 
যাইবে যে যিনি ভোক্তা তিনি কর্তা হওয়াই সঙ্গত এবং 
ইহাই অনুভবসিদ্ধ। পূর্বনীমাংসা দর্শনে ভগবান্ জৈমিনি 
প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। জৈমিনির সূত্রটী 
এই—

### शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तस्त्रचणलात्।

• অর্থাৎ প্রযোক্তা কি না যিনি প্রয়োগকর্তা, অর্থাৎ অমু-ষ্ঠাতা কি না কর্ত্তা, শাস্ত্রীয় ফল, তাঁহারই হইয়া থাকে। কারণ, শাস্ত্র, কর্ত্তার ফল-সাধন প্রতিপাদন করে। অর্থাৎ অপেক্ষিত উপায় প্রতিপাদন করিয়া দেওয়াই শাস্ত্রের কার্য্য, ইহা পূর্ব্বেই নির্মাছি। শাস্ত্রীয় ফল স্বর্গাদি। যিনি স্বর্গফলের অভি- লাষী হন, ভাঁহার সংবদ্ধেই শাস্ত্র স্বর্গের উপায়ভূত অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম নির্দেশ করিয়া দেয়। তদকুসারে তিনি অগ্নিহোত্রাদি উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গভোগ করিন্তেশ্ন সমর্থ হন্। একজন উপায়ের অনুষ্ঠান করিবে, অপর জন ফলভোগ করিবে, ইহা অসঙ্গত।

আপত্তি হইতে পারে যে, ষোল জন ঋত্বিক্ বা যাজক-বিশেষ দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় যজমান তাহার ফলভোগ করে। স্ত্রাং শাস্ত্রফল অনুষ্ঠাতার হইয়া থাকে ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ং ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এতদ্বারা শাস্ত্রফল অনুষ্ঠাতার হইবে এই নিয়মের ব্যভিচার বলা যাইতে পারে না। কারণ, উক্ত স্থলে ঋত্বিক্-গণ যজমানের প্রতিনিধি মাত্র। তাহারা কর্তা নহেন। যজনানের হইয়া তাহারা যজমানের কর্ত্ব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উহার জন্ম যজমান দক্ষিণা দ্বারা তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

### दोचितमदीचिता दचिणाभिः क्रीता याजयन्ति ।

যজ্ঞদীক্ষা যজ্ঞে অধিকারের সম্পাদক। যজ্ঞমান যথাবিধি
দীক্ষ্টি হাইয়া যজ্ঞে অধিকারী হন্, ঋত্বিক্গণ দাক্ষিত হন্ না।
তাঁহারা স্বয়ং দীক্ষিত না হইয়াও দাক্ষিত যজ্ঞমান কর্তৃক দক্ষিণা
দারা ক্রীত হইয়া দীক্ষিত যজ্ঞমানের যজ্ঞ সম্পাদন করেন।
লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহনিশ্মাণ আবশ্যক হইলে
স্থপতিকে অর্থ দারা ক্রয় করিয়া তাহার দারা গৃহ নির্মাণ
করিয়া লওয়া হয়। জলাশয় খননের জন্ম খনককে অর্থদারা
ক্রয় করিয়া তদ্বারা জলাশয় প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। স্থূপ্তি

বা খনক গৃহের বা জলাশয়ের কর্ত্তারূপে ব্যবহৃত হয় না। য়িনি তাহাদিগকে অর্থ দারা ক্রয় করিয়া গৃহাদি প্রস্তুত করান, তিনিই কর্তারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রফল অনুষ্ঠাতার হয়, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না। তবে কোন কোন স্থলে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র অনুষ্ঠাতার শাস্ত্রফল না হইয়া অপরেরও শাস্ত্রফল হইয়া থাকে। যেমন পুত্র গয়াশ্রাদ্ধ করিলে পিতার স্বৰ্গাহয়, পিতা জাতেষ্টি করিলে পুত্রের পবিত্রতা হয় ইত্যাদি। যেথানে তদ্রপ বিশেষ শাস্ত্রনাই, সেথানে শাস্ত্রফল অনুষ্ঠাতার হইবে সন্দেহ নাই।

নে যাহা হউক, যাঁহারা বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও আলাই ভোক্তা, বুদ্ধি ভোক্তা নহে। বুদ্ধি কত্রী আলা ভোক্তা হইলে দাঁডাইতেছে যে, যাহার উপায় অপেক্ষিত, দে কর্তা নহে। যে কর্তা, তাহার উপায় অপে-ক্ষিত নহে। এতদপেক। অসঙ্গত মত আর কি হইতে পারে ? ইহা আমার কর্ত্তবা, এতাদুশ বোধে সমর্থ-চেতনের পক্ষেই উপায়ের অর্থাৎ কর্ত্তব্য-সাধনের উপদেশ সম্ভবপর। বৃদ্ধি অচেতন, তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য উপদেশ একান্তই অসম্ভব। যাহার কর্ত্তব্য বোধ নাই, তাদৃশ অচেতনের সংবন্ধে কর্ত্তব্য উপদেশ সাধারণ লোকেও করে না ! প্রমাণভূত শাস্ত্র তথাবিধ কর্ত্তব্য উপদেশ করিবেন, এইরূপ কল্পনা করিলে বালোমভাদি বাক্যের ন্যায় প্রকারান্তরে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং আনর্থক্য কল্পনা করা হয়। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, বুদ্ধি— করণরূপেই পরিকল্পিত। করণ—ক্তার ব্যাপার-ব্যাপ্য। • অর্থাৎ কর্তার দ্বারা উপকৃত হইয়াই করণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। পরশু ছেদন ক্রিয়ার করণ। কর্ত্তার উদ্যুমন ও নিপাতনরূপ ব্যাপার না হইলে পরশু ছেদনক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। স্তরাং করণ ও কর্ত্তা ভিশ্লু-ভিন্ন হইবে। অতএব করণ স্বরূপ বুদ্ধি কর্ত্তী নহে। আত্মা কর্ত্তা।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা কর্তা হইলে আত্মা নিজের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যই করিবে ইহাই সঙ্গত। কারণ, আত্মা চেতন ও স্বতন্ত্র। কেন না যিনি স্বতন্ত্র তিনিই কর্তা। আত্মা চেতন ও স্বতন্ত্র বলিয়া নিজের হিতাহিত বিবেচনা করিতে সক্ষম। আত্মা হিতাহিত বিবেচনা করিতে সক্ষম হইয়া এবং স্বতন্ত্র হইয়া নিজের অহিতকর কার্য্য করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। অভএব আত্মাকে কর্ত্তা বলা সঙ্গত নহে। এতচ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও আত্মার উপলব্ধুত বিষয়ে মতভেদ নাই। আত্মা উপলব্ধা অর্থাৎ জ্ঞাতা ইহা সর্কাবাদি সম্মত। যাঁহারা আত্মার কর্ত্ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতেও আত্মাই ভোক্তা। ভোগ কি না ইফ্টানিফ্ট বিষয়ের অর্থাৎ স্তথ ছুঃথের অনুভব। অনুভব উপুলব্ধিবিশেষ। অতএব আত্মা চেতন অর্থাৎ হিতাহিত বিবেচনা করিতে সক্ষম এবং উপলব্ধি বিষয়ে স্বতন্ত্র হইয়াও যেমন অনিয়মে ইফ্ট ও অনিফ্ট বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেইরূপ কর্মানুষ্ঠানে স্বতন্ত্র হইয়াও ইফ ও অনিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। অহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোকের প্রবৃত্তি হয় না সত্য, পরস্ত হিতকর ভ্রমে অহিতকর কর্মের অনুষ্ঠানের শত শত নিদর্শন লোকে দেখিতে পাও্যা • যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাণিজ্য করিলে প্রচুর আর্থাগম হইবে বিবেচনায় বাণিজ্যে অর্থ নিযুক্ত করিয়া লোকে
সর্বস্বান্ত হয়। অস্ত্র প্রয়োগ দারা আরোগ্য লাভ হইবে
বিবেচনায় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলে প্রাণ বিয়োগ
হয়। রাজা রাজ্যবৃদ্ধি অভিলাদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যল্রন্ট হন্। যে কারণেই হউক উক্ত অবস্থাপন্ধ ব্যক্তিদিগের
পক্ষে তত্তৎ কর্ম্ম বস্তুগত্যা হিতকর না হইলেও উহা হিতকর
হইবে বিবেচনা করিয়াই তাহারা তাহার অমুষ্ঠান করিয়াছিল
সন্দেহ নাই। অতদূর বাইবারই বা প্রয়োজন কি? হিতকর
হইবে বিবেচনায় আমরা সকলেই অল্প বিস্তর অহিতকর
কর্মের অমুষ্ঠান করিয়া থাকি। প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট বিষয়ের
অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএর আত্মা কর্তা হইলে
দে কেবল নিজের হিতকর কন্মের অমুষ্ঠান করিত, অহিতকর কন্মের অমুষ্ঠান করিত না, এ আপত্তি অসঙ্গত।

কেহ কেহ বলেন যে, উপলব্ধি বিসয়েও আত্মার স্বাতন্ত্র্য নাই। কেন না, চক্ষুরাদি করণ ভিন্ন আত্মা বিষয়োপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি বিষয়ে আত্মা চক্ষুরাদিকরণ-পরতন্ত্র। পরতন্ত্র বলিয়া ইফ ও অনিফ বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই মতটা সমীচীন বলা যাইতে পারে না। কেন সমীচীন বলা যাইতে পারে না, তাহা বুঝিবার চেক্টা করা যাইতেছে। আত্মা নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ। নিত্য উপলব্ধি সর্ব্বদাই আছে, তাহার হেতুর অপেক্ষা নাই। জন্ম উপলব্ধি চক্ষুরাদি করণ সাপেক্ষ বটে। কেন না, কোন একটা বিষয় অবলম্বনেই জুন্ম উপলব্ধি অর্থাৎ রূপাদি জ্ঞান

হইরা থাকে। জন্ম উপলব্ধি হইতে হইলেই তাহার কোন বিষয় থাকিবে, যাহার বিষয় নাই, তাদৃশ অর্থাৎ নিবিষয় জন্য উপলব্ধি হইবে ইহা অসম্ভব। চক্ষুরাদি করণ উপলব্ধির বিষয় উপস্থিত করিয়া দিয়া উপলব্ধির সহায়তা করিলেও উপলব্ধি বিষয়ে আত্মার স্বাতন্ত্রের কোন হানি হইতে পারে না। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি বিষয়ে আত্মার স্বাতন্ত্র্য অপ্রতিহত।

সহায় সম্পন্ন হইয়া যিনি কর্মা করিতে সক্ষম, তিনিই কর্তা। কর্ত্তা সহায়ের অপেক্ষা করে বলিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা বলা সঙ্গত নহে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার যে বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে, সে ইচ্ছা করিলে সহায় সম্পন্ন হইয়া তাহা করিয়া গাকে । সুপকার বা পক্তা অগ্নি, জল, পাচ্য বস্তু, পাকস্থালী প্রভৃতি উপকরণ সমাহৃত করিয়া পাক করে। কুম্ভকার মৃত্তিকাদি সহকারী কারণের সমাহরণ করিয়া কুম্ভ নির্মাণ করে। স্বর্ণকার স্বর্ণাদি আহরণ করিয়া কুগুলাদি অলঙ্কার প্রস্তুত করে। ঐরূপ সহায় অপেক্ষা করে বলিয়া পক্তা পাকের, কুম্ভকার কুম্ভের এবং স্বর্ণকার কুণ্ডলের কর্তা নহে, এরূপু বলিলে অভায় হইবে। স্থাগণ স্বরণ করিবেন মে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপালাকার রতির জন্য অর্থাৎ জন্য উপ-লব্ধির বিষয়ের উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষিত, ইহা শ্রুতিসিদ্ধা। সহায় অপেক্ষা করিলেই যদি স্বাতন্ত্র্য পরিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর কর্ম্মাদি সাপেক্ষ হইয়া স্বষ্টি করেন বলিয়া তাঁহারও স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। ঈশ্বরও যদি স্বতন্ত্র না হন, তাহা হইলে স্বতন্ত্রতা আকাশকুস্কুমের ন্যায় অলীক পুদুার্থ•

হইয়া পড়ে। ফলত সহায়ের অপেক্ষা না করা স্বাতন্ত্র্য নহে। কিন্তু যিনি করণাদি কারকের প্রযোক্তা অথচ স্বয়ং অপর \*কারক কর্ত্তক প্রযুক্ত হন না, তাঁহাকেই স্বতন্ত্র বলা যায়।

উদাহরণের সাহায়ে বিষয়টা বিশদ করিবার চেক্টা করা যাইতেছে। পক্তা পাকজিয়া সম্পন্ন করে। স্থালী, কাষ্ঠ, জল, পাচ্যবস্তু, পাকক্রিয়ার প্রধান দহায়। পাচ্যবস্তু জল-সংযোগে স্থালীতে স্থাপন করিয়া কাষ্ঠ জ্বালিয়া অগ্নির তাপে পাক করা হইয়া থাকে। এস্থলে স্থাদ্দী অধিকরণ কারক, কাষ্ঠ ও অগ্নি করণকারক, পাচ্যবস্তু কর্ম্মকারক এবং পক্তা কর্ত্তকারক। কারক কি না ক্রিয়ার নিমিত্ত। এ কারকগুলি ভিন্ন'পাকক্রিয়া হইতে পারে না। অতএব ঐগুলি পাক-ক্রিয়ার নিমিত্ত। তন্মধ্যে পক্তা, স্থালী প্রভৃতি অপরাপর কারকগুলির প্রযোক্তা, কিন্তু স্থালী প্রভৃতি অপরাপর কারকগুলি কর্ত্তার প্রযোক্তা নহে। স্ততরাং ঐ সকল কারকের মধ্যে কর্ত্তা স্বতন্ত্র, করণাদি অপরাপর কারক স্বতন্ত্র নহে, তাহারা কর্তৃপরতন্ত্র। অতএব উপলব্ধির বিষয়ের উপস্থিতির জন্য চক্ষুরাদিকরণের সাহায্য অপেক্ষিত হইলেও উপলদ্ধি বিষয়ে আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি হয় না। সহায় অপেক্ষা আছে বলিয়া উপলদ্ধি বিষয়ে আত্মার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা বলিলে, কর্মানুষ্ঠানে দেশ কালাদি নিমিত্তের, অপেক্ষা আছে বলিয়া কর্মানুষ্ঠান বিষয়ে আত্মার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাও অনা-য়াদে বলা যাইতে পারে। ফলত সহায়ের অনপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য নুহে। স্বাতন্ত্র্য কি, তাহা পূর্ব্বেই ব্লিয়াছি। ঐ স্বাতন্ত্র্য সাহায়াপেক্ষার বিরোধী নহে। প্রত্যুত অনুকূল। কেন না, কারকান্তর অপেক্ষিত না হইলে কর্ত্তা কাহার প্রযোক্তা হইবে ? অতএব সহায়ের অপেক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য এই উভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ নাই।

আত্মা কর্ত্তা ইহা প্রতিপন্ন হইল। এখন জিজ্ঞাস্থ এই যে, আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক কি উপাধিক? অর্থাৎ কর্তৃত্ব আত্মার স্বভাবি, অথবা কর্তৃত্ব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নহে; উহা উপাধি প্রযুক্ত আগন্তুক ধর্ম! মীমাংসক ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে কর্তৃত্ব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, উহা উপাধিসংবদ্ধকারিত আগন্তুক বা উপাধিক ধর্ম নহে। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, শাস্ত্রের অর্থবতাদি হেতু বলে আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধহয়। স্বাভাবিক কর্তৃত্ব সম্ভব হইলে তাহার উপাধিকত্ব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। বাধক প্রমাণ থাকিলে কর্তৃত্ব উপাধিক বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিতে পারা যায়, এরূপ কোন বাধক প্রমাণ নাই।

বেদান্তমতে আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে। উহা উপাধিনিমিত্ত। বৈদান্তিক আচার্যোরা বিবেচনা করেন যে, ব্রহ্ম
নিত্যপুদ্ধ নিত্যমুক্তস্বভাব ইহা বেদান্তে অর্থাৎ
উপনিষদে ভূয়োভূয়ং শ্রুত হইয়াছে। জীব ব্রহ্ম স্বরূপ, ব্রহ্ম
হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহাও পুনং পুনং শ্রুত হইয়াছে।
অধিক কি, জাব ব্রহ্মের এক হই বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাল্য। ব্রহ্ম উদাসীন এবং কৃটস্থ অর্থাৎ সমস্ত বিকার পরিবর্জ্জিত ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ। যদি তাহাই হইল, তবে আত্মার
কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইতে পারে না, ইহা স্থাদিগকে বলিয়া

দিতে হইবে না। অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছেঁ যে, আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি নিমিত্ত।

বস্তু স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইতে পারে না ইহা বলা হইল। পক্ষান্তরে আত্মার কর্তৃত্ব সাভাবিক, ইহা বলিতে পারা যায় না তাহার কারণও বিছ-মান আছে। অর্থাৎ কর্তৃত্ব যে স্বাভাবিক ইহার সাধক প্রমাণ নাই। অধিকন্ত বাধক প্রমাণ আছে। তাহা এই। জীবের কর্ত্তর স্বাভাবিক হইলে জীবের মুক্তি হইতে পারে না। মুক্তি কি না সমস্ত তুঃখের সম্পর্কবিরহিত প্রমানন্দ অবস্থা। কর্ত্তর আগ্নার স্বভাব হইলে স্বভাবের উচ্ছেদ অস-স্তুব বলিয়া মুক্তি অবস্থাতেও আত্মার কর্তৃত্ব বিলুপ্ত ২ইতে পারে না। পক্ষান্তরে মুক্তি অবস্থাতে কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইলে কর্ত্তব্ব আত্মার সভাব হইতে পারে না। কর্তৃত্ব আত্মার স্বভাব হইলে এবং মুক্তি অবস্থাতে কর্তৃত্বের উচ্ছেদ স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে জীবের বিনাশ স্বীকার করা হয়। কারণ, যাহা যাহার স্বভাব, তাহার নাশ না হইলে তাহার অর্থাৎ স্বভাবের উচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু মুক্তি অবস্থায় কর্ত্তব্ব থাকিলে উহাকে মুক্তি অবস্থাই বলা যাইতে পারে না। কেন না, কর্ত্ত্ব ছুঃখস্বরূপ। এতদ্বারাও প্রতিপন্ন স্ইতেছে যে, জীবের কর্ত্ত স্বাভাবিক নহে। উহা উপাধিক।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা বোধস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বভাব। কিন্তু মুক্তি অবস্থাতে জ্ঞেয় বিষয় থাকে না অথচ তৎকালেও আত্মার জ্ঞানস্বভাবত্বের কোন ব্যাঘাত হয়

না । সেইরূপ আত্মা কর্তৃসভাব হইলে এবং মুক্তি অবস্থায় আত্মার ক্রিয়াবেশ না থাকিলেও তৎকালে আত্মাকে অকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। অতএব মুক্তি অবস্থায় বিষয়জ্ঞাক না থাকিলেও যেমন আত্মাকে জ্ঞানস্বভাব বলা হয়, সেইরূপ তৎকালে আন্ধার ক্রিয়াবেশ না থাকিলেও আত্মাকে কর্তৃ-স্বভাব বলা যাইতে পারে। এতত্বত্তরে বক্তব্য এই যে, আত্মা নিত্যবোধস্বভাব ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। স্থতরাং দগ্ধব্য সম্পর্ক না থাকিলেও যেমন বহ্হির দগ্ধৃস্বভাবত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। কেন না বহ্নি দগ্ধ সভাব ইহা প্রমাণসিদ্ধ। সেই-রূপ জ্বেয় সম্পর্ক না থাকিলেও আত্মার জ্ঞানস্বভাবত্বের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। কেন না আত্মা জ্ঞানম্বভাব ইহা প্রমাণ সিদ্ধ। এবাধের ন্যায় কত্ত্বি আত্মার স্বভাব ইহা শ্রুতিসিদ্ধ বা প্রমাণান্তর্সিদ্ধ হইলে ক্রিয়া সম্পর্ক না থাকি-লেও আত্মার কর্তৃসভাবত্বের কোন হানি হয় না, এরূপ বলিতে পারা যাইত। কিন্তু আত্মা কর্তৃস্বভাব ইহা শ্রুতিসিদ্ধও নহে প্রমাণান্তর-সিদ্ধও নহে। প্রত্যুত আত্মার কর্তৃসভাবত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। কারণ, আত্মা উদাসীন ও কুটস্থ ইহা শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। উদাসীন এবং কূটস্থের কর্ত্ত্ব অত্যন্ত অসম্ভব। কেন না, কর্ত্তার অবশ্য ক্রিয়ার সহিত সংবন্ধ থাকিবে। লোকে দেখিতে পাওয়া যায় ফে, ক্রিয়ার সহিত যাহার সংবন্ধ আছে সে কর্ত্ত। বলিয়া অভি-হিত হয়, ক্রিয়ার শহিত যাহার সংবন্ধ নাই সে কর্ত্তা বলিয়া . অভিহিত হয় না। পাকক্রিয়ার সহিত যাহার সম্পর্ক আছে, তাহাকেই পাককর্ত্তা বলা হয়। পাকক্রিয়ার সহিত যাহার •

সংবন্ধ নাই তাহাকে পাককর্তা বলা হয় না। পাকের উপক্রণ-मम्भापनकातीरक উপকরণ मम्भापरनत कर्छा वना इय वरहे, কিন্তু পাককর্ত্তা বলাহয় না। এই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা স্থির হইতেছে যে, ক্রিয়াবেশ না হইলে কর্তৃত্ব হয় না ক্রিয়াবেশ-বশতই কৰ্ত্ত্ব হইয়া থাকে। অতএব আত্মা কৰ্ত্বভাব হইলে মুক্তি অবস্থাতেও আত্মার ক্রিয়াবেশ স্বীকার করিতে হয়। কেন না মুক্তি অবস্থাতে আত্মার স্বভাবের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অথচ ক্রিয়াবেশ ভিন্ন কর্তৃক্ষ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে মুক্তি অবস্থায় ক্রিয়াবেশ থাকিলে তাহাকে মুক্তি অবস্থাই বলিতে পার। যায় না। কেন না, ক্রিয়া চুঃখরূপ। মুক্তি কিন্তু সমস্ত গৃংখবিরহিত পরম আনন্দ অবস্থা। স্থা-গণ ইহাও স্মরণ করিবেন যে, উদাসীন এবং কুটস্থ আত্মার ক্রিয়াবেশ কোন মতেই হইতে পারে না। অতএব অবশ্য বলিতে হইতেছে যে, আত্মার কর্তৃত্ব এবং ক্রিয়াবেশ ঔপাধিক। কেন না, উপাধির ক্রিয়াবেশ অনায়াদে হইতে পারে এবং তদারা আত্মাতেও তাহার অধ্যাদ হওয়া সম্ভবপর। জবা-কুস্থমের লৌহিত্য দ্বারা যেমন স্ফটিকমণি লোহিত হয় উপা-ধির ক্রিয়াবেশ দারা দেইরূপ আত্মার ক্রিয়াবেশ হয়। মুক্তি অবস্থাতে আত্মার উপাধি সম্পর্ক থাকে ন। স্নতরাং তৎকালে ক্রিয়াবেশও থাকিতে পারে না। মুক্তি অবস্থাতে ক্রিয়াবেশ থাকে না কিন্তু আত্মা থাকে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, . আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নছে ঔপাধিক।

বিষয় সম্পর্ক ভিন্ন জ্ঞান লোকে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞান রভিজ্ঞান, উহা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান নহে। রতি জ্ঞানের বিষয় সম্পর্ক অবর্জনীয় হইলেও
নিত্য চৈত্যস্বরূপ জ্ঞান বিষয়সম্পর্কযুক্ত নহে। উহা
চৈত্য মাত্র। চক্ষুরাদি করণ দ্বারা জ্ঞানের বিষয় নিয়মিত
হয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি করণ দ্বারা অন্তঃকরণের বিষয়বিশেষনিয়ন্ত্রিত রক্তিন্ইয়া থাকে। ঐ রত্তি চৈত্ন্য-প্রদাপ্ত হইলে
বিষয়বিশেষের জ্ঞান সম্পন্ন হয়। আত্মা রত্তিজ্ঞান স্বভাব
নহে। নিত্য চৈত্ন্যস্বরূপ জ্ঞান আত্মার স্বভাব। রত্তিজ্ঞান
এবং চৈত্ন্যাত্মক জ্ঞানের মধ্যে স্বর্গমন্ত্য প্রভেদ বলিলে
অত্যক্তি হয় না। এসমস্ত বিষয় স্থানান্তরে আলোচিত
হইয়াছে, অনাবশ্যক বিবেচনায় এস্থলে তাহার পুনরালোচনা
করা হইল না।

শৈবাচার্য্যদিগের মতে আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক। তাঁহাদের মতে ক্রিয়ানুকূল শক্তিই কর্তৃত্ব। ঐ শক্তি আত্মাতে আছে। এই জন্য আত্মা কর্তৃত্বভাব ইহা প্রস্তাবান্তরে কথিত হইয়াছে। শৈবাচার্য্যদিগের মতে মুক্তি অবস্থাতেও আত্মার ঐ শক্তি অব্যাহত থাকে বলিয়া আত্মা কর্তৃত্বভাব। শৈবাচার্য্যদিগের এ কল্পনা অসঙ্গত। কেন অসঙ্গত, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমত আত্মা র্মাঙ্গ বলিয়া আত্মাতে কোন শক্তি আদে থাকিতে পারে না। দিতীয়ত আত্মা কৃটস্থ এবং উদাসীন বলিয়া আত্মার ক্রিয়াবেশ নাই ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আত্মার ক্রিয়াবেশ না থাকিলে আত্মাতে ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে না। কেন না, শক্তি নির্বিষয় হইতে পারে না। শক্তি বিষয়বিশেন-নিয়ন্ত্রিত হইবে। কোন বিষয় নাই, অথচ শক্তি আছে, ইহা অসম্ভব । •

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, শক্তি—শক্ত ও শক্তের সহিত সংবদ্ধ হইবে। যাহার শক্তি, তাহার নাম শক্ত। শক্তি যে কার্য্য সম্পন্ন করে, ঐ কার্য্যের নাম শক্য। অর্থাৎ যাহার শক্তি এবং যে বিষয়ে শক্তি, ঐ উভয়ের সহিত শক্তির সংবন্ধ অবশ্য থাকিবে। তাহা না হইলে ইহা অমুক শাঁক্তি ইহা অ্মুক শক্তি নহে, একথা বলা যাইতে পারে না। যে কোন একটী শক্তিকে জগতে নিখিল কাৰ্য্যজনক শক্তি বলা যাইতে পারে। উদাহরণের সাহায্যে কথাটা বুঝিবার স্কৌ করা যাইতেছে। যাঁহারা বলেন, আত্মার ক্রিয়াশক্তি আছে, ভাঁহাদের মতে ক্রিয়াশক্তির সহিত ক্রিয়ার কোনরূপ সংবন্ধ অঙ্গীকৃত না হইলে ঐ শক্তিকে যেমন জিয়াশক্তি বলা হয়, সেইরূপ জ্ঞান-শক্তি, স্ষ্টিশক্তি, সংহারশক্তি প্রভৃতি স্মান্ত শক্তিই বলা যাইতে পারে। কেন না, জ্ঞান, স্বষ্টি ও সংহার প্রভৃতি কার্য্যের সহিত যেমন ঐ শক্তির সংবন্ধ নাই, ক্রিয়ার সহিতও সেইরূপ ঐ শক্তির কোন সংবন্ধ নাই। স্তরাং উহা ক্রিয়া-শক্তি, জ্ঞানাদি শক্তি নহে, এরূপ বলিবার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারা যায় না। মৃত্তিকাতে ঘট শক্তি আছে, তন্ততে পটশক্তি আছে, বীজে অঙ্কুর শক্তি-আছে, তিলে তৈলশক্তি আছে, ইত্যাদি রূপে বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ শক্তি সর্বলোক প্রসিদ্ধ। শুক্যের সহিত শক্তির সংবন্ধ না থাকিলে ঐরূপ নিয়ম কিছুতেই হইতে পারে •না। এই জন্য পূর্ববাচার্ব্যেরা বলিয়াছেন যে, উপাদান কারণে সূক্ষারূপে কার্য্য অবস্থিত। মৃত্তিকাতে ঘট্, তন্ততে পট; বীজে ্ৰাঙ্কুর, তিলে তৈল স্ফারূপে অবস্থিত আছে। এই জন্য

মৃত্তিকাতে ঘটশক্তি, তন্ততে পটশক্তি, বীজে অঙ্কুর শক্তি ও তিলে তৈলশক্তি আছে ইহা বলিতে পারা যায়। কেন না, মৃত্তিকাদিতে ঘটাদি সূক্ষ্মরূপে আছে বলিয়া মৃত্তিকাগত শক্তির মৃত্তিকা ও ঘট এই উভয়ের সহিত সংবন্ধ রহিয়াছে। মৃত্তিকাতে পট তন্তুতে ঘট সূক্ষ্মরূপে নাই বলিয়া পটের সহিত মৃত্তিকাগত শক্তির এবং ঘটের সহিত তন্তুগত শক্তির সংবন্ধ নাই। এই জন্ম মৃত্তিকাতে পট শক্তি এবং তন্তুতে ঘট শক্তি নাই, ইহা বৃঝিতে পারা যায়। শক্যের সহিত শক্তির সংবন্ধ না থাকিলে শক্তি-সঙ্কর-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যে কোন একটা শক্তিকে সমস্ত শক্তি বলা যাইতে পারে। ঘটশক্তিকে পটশক্তি এবং পটশক্তিকে ঘটশক্তি বলিবার কোন বাধা থাকিতে পারে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটা আখ্যায়িকাতে কারণে সূক্ষারূপে কার্য্যের অবস্থিতি কথিত হইয়াছে। আখ্যায়িকাটীর ঐ অংশটা এইরূপ। পিতা আরুণি পুত্র শেতকেতুকে কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন,একটা ন্যুগ্রোধ ফল অর্থাৎ বট রক্ষের একটা ফল এখানে আনয়ন কর। পুত্র ন্যুগ্রোধ ফল আনয়ন,ক্বিলে শিতা বলিলেন যে ঐ ফলটা ভগ্ন কর। পিতার আজ্ঞাক্রমে পুত্র ফলটা ভগ্ন করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন ফল মধ্যে কি দেখিতেছ? পুত্র বলিলেন, হে ভগবন্, সূক্ষা সূক্ষা ধানা দৃষ্ট হইতেছে। পিতা বলিলেন একটা ধানা ভগ্ন কর। পুত্র তাহা করিলে পিতা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন ধানার মধ্যে কি দেখিতেছ? পুত্র বলিলেন কিছুনা অর্থাৎ ধানার মধ্যে কি দেখিতেছ? পুত্র বলিলেন কিছুনা অর্থাৎ ধানার মধ্যে কিছুই দেখা যাইতেটে

না। পিতা বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন, অতি সূক্ষা বলিয়া তুমি দেখিতে পাইতেছ না বটে, কিন্তু এই সূক্ষা ধানার মধ্যে এই মহান্ ন্যগ্রোধ রক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য মনীষীগণও উপাদান কারণে সৃক্ষারূপে কার্য্যের অবস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহা হউঁ ; মুক্তি অবস্থাতে জীবের ক্রিয়াশক্তি থাকিলে ক্রিয়াও অবশ্য থাকিবে। কেন না, ক্রিয়া না থাকিলে ক্রিয়া শক্তি থাকিতেই পারে না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। ক্রিয়া থাকিলে ক্রিয়াবেশ এবং ক্রিয়ার উদ্ভব অপরিহার্য্য।

বলা যাইতে পারে যে, মুক্তি অবস্থাতে জীবের কর্তৃশক্তি থাকিলেও কর্তৃশক্তির কার্য্য পরিহার দারা মুক্তি
হইতে পারে। কার্য্যের বা ক্রিয়ারু নিমিত্ত পরিহার
করিলেই কার্য্যের পরিহার সম্ভবপর। দেখিতে পাওয়া
যায় যে, অগ্রির দহন শক্তি থাকিলেও দাহ্য কার্চ্চ পরিহার
করিলে দাহ ক্রিয়া হয় না। এতছত্তরে বক্তব্য এই য়ে, প্রকৃতস্থলে নিমিত্ত পরিহার অসম্ভব। শক্য ভিন্ন শক্তির অবস্থিতি
হয় না, ইহা পূর্কে বলিয়াছি। অতএব শক্তি যেমন কার্য্যের
আক্ষেপক, সেইরূপে নিমিত্তেরও আক্ষেপক, হইতে পারে।
শক্তির অবস্থিতিতে শক্যের সমূত্ত্ব অবস্থান্তারী। নিমিত্ত
ভিন্ন শক্যের সমূত্ত্ব হইতে পারে না বলিয়া নিমিত্ত সমাবেশ
অপরিহার্য্য। বিবেচনা করা উচিত য়ে, কার্চ্তের পরিহার
করিয়া কিঞ্চিৎ কালের জন্য দাহ ক্রিয়ার সমৃত্ত্ব প্রতিকৃদ্ধ
করিতে পারা যায় বটে। চিরকালের জন্য পারা যায় না।
ক্রানুন না কোন সময়ে অগ্রির সহিত কার্চের সংযোগ এবং

দার্ছ ক্রিয়ার সমুদ্ভব ছইবেই ছইবে। মুক্তেরও সেইরূপ কোন না কোন সময়ে ক্রিয়াবেশ ছইতে পারে।

যদি বলা হয় যে, মনুষ্য যেমন কর্ম্মদারা দেবভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কর্তৃসভাব জীবের শাস্ত্রীয় প্রবণ মননাদি উপায় দারা<sup>ত্র</sup>অকর্তৃভাব হইবে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যদি তাহাই হয়, তবে কর্ত্ত্ব জীবের স্বভাব হইতে পারে না। কেন না, জীব বিঅমান থাকিতেও কর্তৃভাব অপগত হইয়া অকর্তৃভাব প্রাত্নভূতি হইলে কিরূপে কর্ত্তাব জীবের স্বভাব হইতে পারে? স্বভাবের সমুচ্ছেদ হয় না, ইহা পূৰ্কেব বলিয়াছি। বস্তুগত্যা মোক্ষ—শ্ৰবণ মন-নাদি সাধ্য, ইহা বৈদান্তিক আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, যাহা কোন অনুষ্ঠানসাধ্য বা প্রযত্ন সাধ্য, তাহা অনিত্য বা বিনাশী হইবে। গোক্ষ বিনাশী হইলে স্বর্গপ্রাপ্তদিগের যেমন সময়ান্তরে পতন অবশ্যস্তাবী, মোক্ষপ্রাপ্তদিগের অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরও সেইরূপ পুন: দংদার অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়ে। বেদান্তমতে মুক্তি আত্ম স্বরূপ। আত্মার উৎপত্তি বিনাশ নাই, স্থতরাং মুক্তিরও উৎপত্রি ব্রিনাশ নাই। আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত। তাহার অভিনব প্রাপ্তিও নাই। দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বর্ণহার কণ্ঠস্থিত থাকিলেও সুময় বিশেষে ভ্রম বশত উহা অপহৃত বা পরিভ্রক্ট বলিয়া বোধ হয়, ঐ অবস্থায় কোন মহাজন যদি বলিয়া দেন যে, তোমার স্বর্ণহার অপহৃত বা পরি-ভ্রম্ভ হয় নাই তো়মার কণ্ঠেই রহিয়াছে ভ্রমবশত তুমি উহা অপহৃত বা পরিভ্রম্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ করিত্তেছ ৭

তথন ঐ মহাজনের বাক্য শুনিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি শ্বর্ণ-হার প্রাপ্ত হইল বলিয়া বোধ করে। প্রকৃতস্থলেও আত্মা নিত্য প্রাপ্ত হইলেও ভ্রম বশত জীব তাহাকে অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ করে এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে প্রবণ মননাদি দারা তাহার প্রাপ্তি হইল বলিয়া বিবেচনা কলেন্র বস্তুগত্যা প্রবণ মননাদি মুক্তির হেতু নহে। উহা ভ্রমাপনয়নের হৈতু মাত্র। মণি যেমন আরত অবস্থাতেও স্বপ্রকাশ, আবরণ অপসারিত হইলে তাহার স্বাভাবিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, আত্মাও দেইরূপ সংসার অবস্থাতেও স্বপ্রকাশ ও নিত্যমুক্ত। অবিতার আবরণ অপসারিত হইলে জীবের পক্ষে তাহা · প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয় মাত্র। মণির প্রভা যেমন পুরুষ প্রযত্ন সাধ্য নহে, মুক্তিও সেইরূপ পুরুষ প্রযত্নসাধ্য নহে। অতএব কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য জীবের যেমন দেবভাব প্রাপ্তি হয়, প্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ত্ত্-স্বভাব জীবের সেইরূপ অকর্তৃভাবরূপ মুক্তি হইবে, এ কল্পনা অসঙ্গত।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, নিত্যশুদ্ধ, নিত্য বৃদ্ধ, নিত্যমুক্ত, পরমানন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ইহা বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ। আত্মার কর্ত্ত্ব স্বাভাবিক হইলে তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইতেই পারে না। কেন না, কর্ত্ত্ব হুঃখরূপ ইহা পূর্বের কথিত হইয়াছে। কর্ত্ত্ব আত্মার স্বভাব হইলে আত্মাকে নিত্যশুক্ত ও পরমানন্দস্বরূপ বলা যাইতে পারে না। অতএব আত্মার কর্ত্ব্ স্যাভাবিক নহে, উহা আধ্যাসিক, এই বেদান্তসিদ্ধান্ত সর্বাথা সম্টীন। শ্রবণ মননাদি সম্পাগ্ত তত্ত্তান দারা আত্মার কর্ত্ত্ব বিনিব্নত হইবে এবং অকর্ত্ত্ব সম্পন্ন হইবে, ইহা বলিতে গেলে কর্ত্তর স্বাভাবিক হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা যাহার বিনির্ত্তি হয় তাহা কিরূপে স্বাভাবিক হইতে পারে ? সর্ববত্রই দেখা সায় যে, তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের বা ভ্রম জ্ঞানের এবং তাহার কার্য্যের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে ভয় ও গাত্র কম্পাদি উপস্থিত হয়। রজ্জু তত্ত্বজ্ঞান হইলে দর্প ভ্রম এরং তাহার কার্য্য ভয়কম্পাদি বিনিবৃত্ত হয়। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দারা আত্মার কর্তৃত্ব বিনির্ত হইলে ঐ কর্ত্তর ভ্রম জ্ঞানের কার্য্য, ইহা অবশ্য বলিতে হই-তেছে। কেন না, উহা ভ্রমজ্ঞানের কার্য্য না হইলে তল্পজ্ঞান দারা তাহার নির্ত্তি হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইতেছে যে, আত্মার কর্তৃত্ব আধ্যাসিক। অধ্যাস ভ্রমজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। এতদ্বারাও সিদ্ধ হইতেছে যে আত্মাতে উপাধি ধর্ম্মের অধ্যাস নিবন্ধন আত্মার কর্তৃত্ব। অতএব উহা স্বাভাবিক নহে। স্থতরাং আত্মার কর্তৃত্ব আবিদ্যক। অধ্যাস ও অবিদ্যা এক কথা। পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন---

## तमितमेवं लचणमध्यासं पण्डिता प्रविद्येति मन्यन्ते।

ভথাৎ অধ্যাসকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বিবেচনা করেন।
দেহে আত্মাভিমান বশত অনুজ্ঞা পরিহারের উপপত্তি প্রস্তাবান্তরে সমর্থিত হইয়াছে। তদ্মারাও বুঝিতে পারা যায় যে,
কর্তৃত্ব আধ্যাসিক, স্বাভাবিক নহে। শাস্ত্র অনুসারেও
উপাধি সম্পর্ক বশতই আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতি
বলিয়াছেন—

### यात्मेन्द्रियमनीयुत्तं भीत्तेत्यादुर्मनीविंगः।

বিদ্বান্গণ ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলেন।

এই শ্রুতিতে আত্মার ভোক্তৃত্ব উপাধি সম্পর্কাধীন এতন্মাক্র
কথিত হইয়াছে বটে, পরস্ত যিনি ভোক্তা তিনিই কর্তা,
একজন ভোক্তা অন্যজন কর্ত্তা, ইহা হইতে প্রেরে না। ইহা
প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব উপাধিসংযুক্ত আত্মার ভোক্তৃত্ব
বলাতেই উপাধিসংযুক্ত আত্মার কর্তৃত্ব, ইহাও প্রকারান্তরে
বলা হইয়াছে। এই জন্য আত্মার বস্তুগত্যা কর্তৃত্ব নাই, ইহা
শ্রুত্যন্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,—

#### ध्यायतीव लेलायतीव।

শ্বর্থাৎ আত্মা যেন ধ্যান করে যেন চলিত হয়। এই শ্রুতিতে 'ইব' শব্দ প্রয়োগদারা প্রকৃত্পক্ষে আত্মা ধ্যানাদি করে না, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব আত্মা স্বভাবত অকর্ত্তা, উপাধি সম্পর্কবশত কর্ত্তা, এই সিদ্ধান্ত শ্রুত্যসুসারী।

সত্য বটে যে, कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मा पुरुष:। অর্থাৎ জীবাত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা এই শ্রুতিতে জীবাত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব যে স্বাভাবিক নহে, উপাধিক মাত্র, তাহা, মান্দির্য়ননীয়ন্ত্র দান্ত্রিয়া এই শ্রুতিতেই স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব আত্মার কর্তৃত্ব বোধক শাস্ত্র এবং আত্মার অর্কৃত্ব-বোধক শাস্ত্র, এই দ্বিবিধ শাস্ত্রের বিরোধ আপাতত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুগত্যা কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। কেন না, কর্তৃত্ব-বোধক শাস্ত্র আত্মার ঔপাধিক

কর্ত্তর বুঝাইয়া দিতেছে। অকর্তৃত্ব বোধকশাস্ত্র আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব নাই, ইহা প্রতিপাদন করিতেছে। স্বাভাবিক অকর্ত্তত্ব এবং ঔপাধিক কর্ত্তত্ব এ উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে৽ পারে না। আকাশের স্বাভাবিক অপরিচ্ছেদ ও ঔপাধিক পরিচ্ছেদ এবং স্ফটিকমণির স্বাভাবিক শুভ্রতা অর্থাৎ অলোহিত্য অথচ ঔপাধিক লোহিত্য সকলেই নিবিবাদে স্বাকার করেন। দয়ালু ব্যক্তি দৈবাৎ মদমত্তাবস্থায় অপরের অনিষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু অপরের অনিষ্ট করা তাঁহার স্বভাব নহে। উহা মত্ততা নিবন্ধন ঘটিয়াছে মাত্র। অর্থাৎ পরের অনিষ্ট তিনি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পরন্ত পরানিষ্ট-কারিত্ব তাঁহার স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না। উহা মত্ততা নিবন্ধন ঘটিয়াছে এইরূপ বলিতে হয়। বলিতে হয় যে. স্বভাবত তিনি পরের অনিষ্টকারী নহেন। আত্মার কর্ত্তত্ব সংবন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

আর এক কথা। বেদান্ত মতে প্রমাত্মার অতিরিক্ত জীবাক্সা নামে কর্ত্তা ভোক্তা চেতনান্তর নাই।

#### नान्योतोस्ति दृष्टा।

অর্থাৎ পর্মাত্মার অতিরিক্ত দ্রন্তী নাই ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পাষ্টভাষীয় চেতনান্তরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদে পরমাত্মার অতিরিক্ত পদার্থ নাই ইহা সর্ব্বসম্মত। পরমাত্মা বা ব্ৰহ্মই যদি জীবাত্মা হইল, তবে জীবের কর্তৃত্ব ঔপাধিক ভিন্ন স্বাভাবিক বলাই যাইতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মার অতিরিক্ত জীবাত্মা না থাকিলে পরমাত্মাই কর্তা ভোক্তা এবং সংসারী এইরূপ বলিতে , হয়। তাহা কিন্তু সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তাহা ইইলে পরমাত্মার নিত্যমূক্তত্ব এবং নিত্যশুদ্ধত্বাদির ব্যাঘাত হয়। এই আপত্তির উত্তর পূর্বেই একরূপ কথিত হইয়াছে। কর্তৃত্ব আধ্যাসিক বা আবিদ্যক ইহা পূর্বের বলিয়াছি। তদ্বারাই উক্ত আপত্তি নিরাক্ত হইয়াছে। কেন না, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত, বাস্তবিক নহে। রজ্জুর অবিদ্যা অর্থাৎ রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান রজ্জুতে সর্প উপস্থাপিত করে। তা বলিয়া রজ্জু সর্প হয় না। স্থতরাং অবিদ্যা পরমাত্মাতে বা ব্রহ্মে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উপস্থাপিত করিলেও রজ্জুগত্যা পরমাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা বা সংসারী হন্ না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

#### यत हि है तमिव भवति तदितर इतरं पर्यात।

অর্থাৎ যথন দৈতের ভায় হয় তথন একে অভাকে দর্শন করে। বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতি অবিভাবস্থাতে কর্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন। পরক্ষণেই,

## यत त्वस्य सर्व्वमात्मैवाभृत् तत् केन कं पश्चेत्।

অর্থাৎ যখন সমস্ত বস্তু আত্মাই হয় তথন কাহাদারা কাহাকে দেখিবে, এইরূপে বিদ্যাবস্থাতে কুর্ত্তুত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারের বারণ করিতেছেন। যাঁহাদের মতে প্রপঞ্চই অবিদ্যা প্রভ্যুপস্থাপিত, তাঁহাদের পক্ষে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অবিদ্যা প্রভ্যুপস্থাপিত, ইহা বলাই বাহুল্য।

স্থীগণ স্মরণ করিবেন যে, বিদ্ব প্রতিবিদ্ধ ভাবে প্রমাত্মা ও জীবাত্মার ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে। ইহাও স্মূরণ করিবেন যে, পরমাত্মার প্রতিবিদ্ধ ভাবও অবিদ্যা প্রভূপিকাপিত। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে, পরমান্ধার মুক্তি বা সংসার নাই। তিনি নিত্য মুক্ত। পরমান্ধার অতিবিক্ত জীবনামে অপর কোন চেতন নাই। স্থতরাং জীবান্ধার সংসার ও মুক্তি ইহাও বলা যাইতে পারে না। যাহা নাই, তাহার সংসার ও মুক্তি, অজাতপুত্রের নামকরণের স্থায় অসম্ভব। অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত বুদ্ধ্যাদিসংঘাত আছে বটে, পরস্ত বুদ্ধ্যাদিসংঘাতের মুক্তি ও সংসার, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কেন মা, বুদ্ধ্যাদিসংঘাত অচেতন। সংসার বা মুক্তি অচেতনের হইতে পারে না। সংসার কি না স্থেত্যথের অনুভব। অনুভব চেতনের ধর্ম। অতএব বলিতে হইতেছে যে, মুক্তি ও সংসার বিশুদ্ধ পরমান্ধারও নহে, বুদ্ধ্যাদি সংঘাতেরও নহে। কিন্তু বুদ্ধ্যাত্যপহিত অর্থাৎ অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধি সম্পর্কযুক্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত আল্লার সংসার ও মুক্তি।

বৃদ্ধাদি উপাধিযথন অবিদ্যা প্রভ্যুপস্থাপিত,তথন আত্মার জীবভাব যে অবিদ্যাকৃত উহা বাস্তবিক নহে,তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। বৃদ্ধ্যাদি সংঘাত ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা একমাত্র। কিন্তু আ্বাত্মা এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধ্যাদি সংঘাতরূপ উপাধির সম্পর্কবশত ভিন্নের ভায়, এবং আত্মা বিশুদ্ধ হইলেও অবিশুদ্ধ বৃদ্ধ্যাদি সংঘাতরূপ উপাধির সম্পর্কবশত অবিশুদ্ধর বৃদ্ধ্যাদি সংঘাতরূপ উপাধির সম্পর্কবশত অবিশুদ্ধর ভায় প্রতীয়মান হন্। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা একটা বৃদ্ধ্যাদি সংঘাতরূপ উপাধি অপগত হইলে তাহাতে মুক্তের ভায়, অপরাপ্র বৃদ্ধ্যাদি সংঘাতরূপ উপাধিতে বদ্ধের ভায় প্রতিভাত হন্। মুখ এক হইলেও প্রতিবিদ্ধাধার মূণি

ও রূপাণাদি রূপ উপাধির ভেদবশত নানার স্থায়—উপাধির ধর্ম অনুসারে কোথাও দীর্ঘ, কোথাও বর্তু ল, কোথাও স্থামল, কোথাও নির্মালরূপে ভাসমান হয়। কোন ইপারি বিগত হইলে তাহার ধর্ম হইতে পরিমুক্ত এবং অস্ত্রত উপহিত্তের স্থায় প্রতীয়মান হয়। আত্মার সংব্রুত্রত উপহিত্তের স্থায় প্রতীয়মান হয়। আত্মার সংব্রুত্রত উপাইতের হইবে। যেরূপ বলা হইল, তাহাতে আত্মার কর্ত্ত্র যে উপাধিক, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আরি একটা বিসম্মের প্রতি মনোযোগ করিলে উহা আর ও বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায়। বিষয়টা এই। জ্যোতিত্র ক্লিণে স্থান্ত ও বুদ্ধান্ত অবস্থা অর্থাৎ স্থপ্ন ও জাগরিত অবস্থা বিরত করিয়া বক্ষ্যান্তরেপে স্থাপ্তি অবস্থার উপন্যাস করা হইয়াছে।

तद्यथास्मिन् त्राकाशे श्लेनो वा सुपर्णा वा विपरि-पत्य त्रान्तः संहत्य पत्ती सज्जयायैव भ्रियते एवमेवायं पुरुष एतसा अन्ताय धावति ।

অর্থাৎ যেমন ক্ষুদ্র পক্ষী বা বৃহৎ পক্ষী আকাশে বিচরণ করিয়া প্রান্ত হইয়া পড়ে। যথন প্রান্তি বশত আর বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না, তথন পক্ষদ্বয় সংহত করিয়া বিপ্রামা-ভিলাষে নিজের কুলায় বা নীড়ের অভিমুখে গাবমান হয়। সেইরূপ এই পুরুষ অর্থাৎ জীব স্বপ্রান্ত এবং বৃদ্ধান্ত অবস্থাতে বিষয় উপভোগ করিয়া যথন প্রান্ত হইয়া পড়ে, তথন স্বয়ুপ্তি অবস্থার জন্য ধাবমান হয়। এইরূপে স্বয়ুপ্তি অবস্থার অবতারণা করিয়া স্বয়ুপ্তি অবস্থার স্বরূপ নির্দেশ স্থলে বলা হইয়াছে—

यत्र सुप्ती न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन खप्नं पश्चित ।

• অর্থাৎ স্থপ্ত পুরুষ যে অবস্থাতে কোন কাম্য বিষয়ে ইচ্ছা করে না, কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, তাহার নাম স্বযুপ্তি কার্য্যকরণ সংঘাতের সম্পর্ক বশত জাগ্রদবস্থাতে স্পষ্ট বিষয়ের যথাবৎ উপভোগ এবং কেবলমাত্র অন্তঃকরণের সম্পর্ক বশক্ত স্বপ্নাবস্থাতে বাসনাময় বিষয়ের উপভোগ হয়। উভয়বিধ উপভোগ দারা জীব পরিশ্রান্ত হইয়া স্বযুপ্তি অব-স্থাতে উপনীত হয়। ঐ অবস্থাতে জীবের কেবল বাছ করণের সহিত নহে, অন্তঃকরশের সহিতও সম্পর্ক বিলীন হয়। স্থতরাং স্থ্যপ্তি অবস্থাতে বাহ্যকরণ-সাধ্য স্থূল বিষয়ের উপভোগ এবং অন্তঃকরণ-সাধ্য সূক্ষা বিষয়ের উপভোগ হয় না। স্তব্বপ্তি অবস্থাতে করণ সম্পর্ক পরিমুক্ত হয় বলিয়া জীব তথন य-यक्तर्भ अवंश्विष्ठ ह्य। स्वं श्वापीता भवति अर्था९ य-य রূপ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে ছান্দোগ্যোপনিষদেও স্তম্বুপ্তি অবস্থায় জীবের স্ব-স্বরূপাপত্তি কথিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, পরমাত্মভাব জীবের স্বীয় রূপ। স্থয়ুপ্তি অবস্থা নির্দেশ করিয়া জ্যোতিত্র ক্লিণে পুনরপি বলা হইয়াছে—

तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वको न वाद्यं किञ्चन वेद नान्त्रुमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वको न वाद्यं किञ्चन वेद नान्तरं।

অর্থাৎ প্রিয়তমা দ্রীকর্ত্বন সম্যক্রপে আলিঙ্গিত কামুক পুরুষ যেমন তৎকালে বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না, সেইরূপ স্থযুপ্তিকালে জীব পরমান্মার সহিত একীভূত হয় বলিয়া তৎকালে বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না। স্থযুপ্তি অবস্থার রূপই জীবের স্বরূপ। স্থয়ুপ্তি অবস্থার উপসংহার কালে জ্যোতির্ত্রাহ্মণেই স্বয়ুপ্তি কালীন জীবের স্বরূপ ছুংখশূল্য পরম আনন্দরূপে নির্দেশ করিয়া-ছেন। জ্যোতির্ত্রাহ্মণের তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বৃঝিতে পারা যায় যে, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাতে জীব অন্তঃকরণ্যুক্ত থাকে বলিয়া তৎকালে আত্মা সংসারী ও কর্তা। স্বয়ুপ্তি অবস্থাতে অন্তঃকরণের সহিত আত্মার সম্পর্ক থাকে না বলিয়া তৎকালে আত্মা সভাবভূত পরমানন্দরূপেই অবস্থিত হয়। উক্তরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির হই-তেছে যে, আত্মার কর্তৃত্ব বা সংসার স্বাভাবিক নহে। উহা বৃদ্ধ্যাদিরূপ উপাধি-কারিত।

কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে, স্বযুপ্তি অবস্থার ন্যায় স্বপ্লাবস্থাতেও আত্মার করণ-সংবন্ধ থাকে না। অথচ তৎ-কালে বিষয়োপভোগ এবং দর্শনাদি ব্যাপার হইয়া থাকে। অতএব আত্মার ভোগ ও কর্তৃত্ব উপাধিক নহে, স্বাভাবিক। কেন না স্বপ্লাবস্থাতে উপাধি সংবন্ধ নাই অথচ কর্তৃত্বাদি আছে। এ আশঙ্কা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, স্বপ্লাবস্থাতে উপাধির সহিত আত্মার সংবন্ধ থাকে না, এই কল্পনা অনুসারে উক্ত আশঙ্কার অবতারণা করা হইয়াছে। পরক্তু স্বপ্লাবস্থাতে উপাধির সহিত আত্মার সংবন্ধ থাকে না, ইহা ঠিক নহে। কেন না, স্বপ্লাবস্থাতেও বৃদ্ধির বা অন্তঃক্রণের সহিত আত্মার সংবন্ধ থাকে,—

### सधी: खप्नोभूलेमं लोकमतिकामति।

অর্থাৎ জীব বৃদ্ধির দহিত স্বপ্নাবস্থাগত হইয়া এই লোক অতিক্রম করে। স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে—

## र् इन्द्रियाणासुपरमे मनोनुपरतं यदि । सेवर्त विषयानेव तदिखात् स्वप्नदर्शनम् ।

অর্থাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়ের উপরম হইলেও মন যদি উপশ্রত না হয়, তবে জীব বিষয়সেবাই করে। তাহাকে অর্থাৎ তাদৃশ বিষয়সেবাকে স্বপ্রদর্শন বলিয়া জানিবে। স্বপ্রে অভিলাষাদি অনুভূত হয়। অভিলাষাদি মনের ধর্মা। ধর্মী না থাকিলে ধর্ম থাকিতে পারে না। এতদ্বারাও স্বপ্রাবস্থাতে মনের অবস্থিতি প্রভিপন্ন হইতেছে। পূর্কেব বলিয়াছি যে স্বপ্রে বাসনাময় বিষয়ের ভোগ হয়। বাসনাও মনোধর্মা, স্থতরাং স্বপ্রাবস্থাতেও মনের সহিত আত্মার সংবন্ধ থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

# সপ্তম লেক্টর।

#### উপসংহার ৷

আত্মার বিষয়ে আরও বলিবার ছিল। সমাম্লভাবে তাহা বলা হইল না। এখন অপরাপর বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জগতের মূলকারণ কি এবং আগ্নন্তবাদ, পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদ ও অনির্ব্বাচ্যত্ববাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। বেদান্ত মতে প্রথমত আকাশ, তৎপরে বায়ু, তৎপরে অগ্নি, তৎপরে জল. দর্কশেষে পৃথিবী, এই ক্রমে পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। অপুরাপর স্থুল বস্তু ইহা-দের দ্বারা নির্মিত। যে ক্রমে স্বষ্টি হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়। প্রলয় চারি প্রকার— নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক। স্বযুপ্তি অবস্থা নিত্য প্রলয় বলিয়া অভিহিত। ত্রহ্মার দিনাব-দানে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে যে প্রলয় হয়, তাহার নাুম প্রাকৃতিক প্রলয়। ব্রহ্মদাক্ষাৎকার নিমিত্তক সর্ব্বজীব মুক্তিই আত্য-ন্তিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়। মীমাংসক আচার্য্যগণ নিত্য-প্রলয় ভিন্ন অপর ত্রিবিধ প্রলয় স্বীকার করেন না। কোন কোন নৈয়ায়িক আচার্য্য এবং পাতঞ্জল ভাষ্যকার মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয় প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। , বৈদান্তিক আচার্য্যগণ আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করিয়াছেন।

জগতের স্থিতিকালীন সংসারের বিচিত্র গতি পর্য্যালোচ-নীয়। পাপীরা যমলোকে পাপাকুরূপ যাতনা ভোগ করিয়া ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করে ৷ ক্ষুদ্র জন্তুসকল এই লোকেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়। পুণ্যবান্দিগের পরলোকে গমন করিবার তুইটা পথ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। সাধারণত সগুণ ব্রক্ষোপাসক উত্তরমার্গ দ্বারা সত্যলোকে গমন করে এবং শুভ কর্মানুষ্ঠায়ীরা দক্ষিণমার্গ দারা স্বর্গে বা চন্দ্রলোকে গমন করে। অর্চিরাদি কতিপয় নিদ্দিষ্ট দেবতা—উত্তরমার্গগামী উপাসকদিগকে সত্যলোকে বা ব্রহ্মলোকে এবং ধূমাদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দেবতা—দক্ষিণ-मार्गभामी कन्मीिकारक ठन्द्रत्नारक नहेसा यास्र।

পয়ঃ প্রভৃতি দ্রব, দ্রব্য দ্বারা অগ্নিহোত্র হোমাদি সম্পা-দিত হয়। আহুতিভূত দ্ৰব্দব্য যজমানে সূক্ষ্মভাবে অব-স্থিত থাকে। যজমান মৃত হইলে প্রথমত ছ্যুলোকে নীত হয়। এই ছ্যুলোককে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবে। দেরতারা ছ্যুলোকরূপ অগ্নিতে অগ্নিহোত্রাহুতির পরিণামভূত সূক্ষ্ম জল হুত করেন। চন্দ্র এই আহুতির পরিণাম। অর্থাৎ অগ্নি হোত্রাহুতির জ্রুল সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন হইয়া ত্যুলোকাগ্লিতে হুত হইলে উহা চন্দ্ররূপে পরিণত হয় বা চন্দ্রলোকে শরীররূপে পরিণত হয়। যজমান এই জলময় শরীয় দারা চল্রলোকে অগ্নিহোত্রের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ভোগাবসানে অগ্নিহোত্রাহুতির পরিণামভূত সূক্ষা পর্জন্যে মিলিত হয় ৷ এই পর্জন্যকেও অগ্নিরূপে চিন্তা করিবে। প্রথম পর্য্যায়ে সূক্ষা জল সোমাকারে প্ররিণ্ত

হইয়া বিতীয় পর্য্যায়ে পর্জ্ন্যায়িতে হুত হইয়া উহা রৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। রৃষ্টি পৃথিবীতে পতিত হয় স্তত্ত্রাং পৃথিবীকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবে। তৃতীয় পর্য্যায়ে ঐ সূক্ষ্ম জল পৃথিবীরূপ অগ্নিতে হুত হইলে ত্রীহিয়বাদি অন্ন উৎপন্ন হয়। পুরুষ অন্ন ভোজন করে। অতএব পুরুষকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবে। চতুর্থ পর্য্যায়ে ত্রীহিয়বাদিরূপ অন্ন পুরুষরূপ অগ্নিতে হুত হইয়া রসরক্রাদি ক্রমে রেতোরূপে পরিণত হয়। পঞ্চম পর্য্যায়ে ত্রীকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবে। রেত—স্ত্রীরূপ অগ্নিতে হুত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়। ইহার নাম পঞ্চাগ্নিবিলা। অর্থাৎ ছ্যুলোক, পর্জ্ন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীকে অগ্নিরূপে এবং অগ্নিহোত্রাহৃতিভূত জলাদিকে আহ্তিরূপে চিন্তা করার নাম পঞ্চাগ্নিবিলা। পঞ্চাগ্নিবিলা দারা সংসারগতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঐ গর্ভ—জাত বা প্রসূত হইয়া যাহার যতকাল আয়ু, সে
তাবৎকাল জীবিত থাকে। আয়ুফালের অবসানে তাহার
মরণ ইইলে আবার অগ্নিই তাহাকে নির্দিষ্ট পরলোকে লইয়া
যায়। আত্মাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যান্ত এইরূপ গমনাগমন অপরিহার্যা। অবরোহ সময়ে জীব য়ুচ্ছিতের আয়
সংজ্ঞাহীন থাকে। মৃত্যুকালে জীবের প্রতিপত্তব্য দেহবিষয়ে দীর্ঘ ভাবনা হইয়া থাকে। ফলতঃ সংসারগতি নিতান্ত
কষ্টকর, তদ্বিয়য়ে সংশয় নাই। কেন না, স্বর্গভোগকালেও পুণ্যবান্ জীব, পশ্বাদির আয় দেবতাদিগের ভোগ্য
বা উপকরণভূত হইতে বাধ্য হয়়। অতএব আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য সংসারগতি পর্য্যালোচনাদি দ্বারা

বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বেক শ্রবণাদি উপায়ের অমুশীলন করা কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। মলিনবস্ত্র লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা অমুরঞ্জিত হইলে তাহাতে যেমন লোহিতাদি
বর্ণ প্রতিফলিত হয় না সেইরূপ সংসারগতির পর্য্যালোচনা
করিলেও অবিশুদ্ধচিত্তে বৈরাগ্যের প্রাহুর্ভাব হয় না। ঘনঘটাচছন্ন অমানিশাতে বিত্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষণকালের
জন্য বৈরাগ্যের অস্পষ্ট ছায়া কদাচিৎ প্রকাশ পাইলেও
অবিশুদ্ধচিত্তে কিছুর্তেই উহা লব্ধপদ বা স্থায়ী হইতে পারে
না। অতএব সর্ব্রাগ্রে চিত্তের শুদ্ধিসম্পাদন একান্ত আবশ্যক।

চিত্রশুদ্ধির উপায় প্রস্তাবান্তরে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিভ্রুণ্ডদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। রজস্তমোগুণের অভিভব ও সত্ত্তণের সমুদ্রব হইলে চিত্তুদ্ধি হয় বলা যাইতে পারে। পাপ—চিত্তের কালুষ্য সম্পাদন করে। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দারা দঞ্চিত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পরিজ্ঞাত পাপের ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও অবশ্য কর্ত্তব্য। চিত্ত সত্তপ্রধান হইলেও পাপ দ্বারা কলুষিত হয়। আদর্শ স্বভাবত স্বচ্ছ হইলেও এলসংস্পূৰ্ণ বশত কলুষত। প্ৰাপ্ত হয়। ইফীক চুর্ণাদি সংঘর্ষণে মল অপনীত হইলে আদর্শের শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। চিত্তের শুদ্ধিও তদ্ধপ বুঝিতে হইবে। রাগ দ্বেষাদি রহিত ইন্দ্রিয় দারা শব্দাদি বিষয়ের উপভোগও সত্ত্ব-শুদ্ধির অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধির হেতু, ইহা ছান্দোগ্য উপ-নিষদে উক্ত হইয়াছে। চিত্তগুদ্ধি হইলে সংসারগতি পর্য্যালোচনাদি দারা বৈরাগ্য লব্ধপদ বা দৃঢ়ভূমি হইয়া থাকে। বৈরাগ্য দৃঢ়ভূমি হইলে প্রবল আত্মানুসন্ধিৎসা উপস্থিত হয়। ভক্তিও আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের অতীব উপ-থোগিনী। কেন না বেদান্তবাক্যার্থ অনুসারে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। ভক্তি ভিন্ন বেদান্তবাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

> यस्य देवे परा भिक्तर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यौते कथितास्त्रर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

দেবতাতে এবং গুরুতে যাহার পারম ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সংবন্ধেই বেদান্তক্থিত অর্থ প্রকাশ পায়।

ভক্তির ন্যায় শমাদি সম্পত্তিও একান্ত আবশ্যক। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই সকল সম্পত্তির নাম শমাদিসম্পত্তি। শ্রবণাদির ভিন্ন বিষয় ইইতে মনের নিগ্রহের নাম শম। অর্থাৎ প্রবণাদি এবং তদসুকূল বিষয়েই মনকে অভিনিবিষ্ট রাখিবে। বাছাবিষয়ে মৃনের অভিনিবেশ নিবারিত করিবে। ভাবণাদি-ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বহিরি-ল্রিয়ের নিবর্তনের নাম দম। উপরতি কি না সংন্যাস। সংন্যাস প্রধানত তুই প্রকার। বিবিদিষা-সংন্যাস ও বিদ্বৎ-সংন্যাস। ব্ৰহ্ম জ্ঞানেচ্ছাতে যে সংন্যাস, অবলম্বিত হয়, তাহার নাম বিবিদিষা-সংন্যাস। ব্রহ্মজান হইলে যে সর্ব্ব-কঁশ্ম সংন্যাস হয় তাহার নাম বিদ্বৎ-সংন্যাস্। অনাবশ্যক বোধে সংন্যাদের অন্যান্য প্রকার প্রদর্শিত হইল না। শীতোঞাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাই তিতিকা। শীত ও উষ্ণ, স্থথ ও জুঃখ এবং মান ও অপমান ইত্যাকার পরস্পর বিরোধী ্ৰ কৃতৃকগুলি যুগল পদাৰ্থ দ্বন্দ্ব নামে কথিত। ঐগুলি সূহ্য করার নাম তিতিক্ষা। শ্রবণাদি ও তদসুকূল বিষয়ে চিন্তের একাগ্রতার নাম সমাধান। গুরুবাক্য এবং বে**দান্তবাক্যে** অবিচলিত বিশ্বাদের নাম শ্রেদ্ধা। মুমুক্ষা বা মোকেচছার' দৃঢ়তাও আত্মতত্ত্বদাক্ষাৎকারের বিশেষ উপকারী। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

> वैराग्यञ्च मुमुन्नुलं दृढ़ं यस्बोपनायते। तिस्रवेवार्थवन्तः सुरः फलवन्तः शमाद्यः॥

অর্থাৎ বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব যাহার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে. শমাদি তাহার পক্ষেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল, তাহার একাগ্রতা সম্পাদন করা বড়ুই কঠিন। এই জন্য উপাদনাও অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাদনা কি না মানস ব্যাপার বিশেষ। তাহাকে চিন্তা বলিলে নিতান্ত অস-ঙ্গত হইবে না। নিরালম্বন চিন্তা হইতে পারে না। কোন একটী বিষয়ের চিন্তা করিতে হয়। সগুণ বিষয়—চিন্তার প্রথম অবলম্বন হওয়া উচিত। কেন না, সগুণ বিষয়ের চিন্তা অপেকাকৃত অল্লায়াদে সম্পন্ন হইতে পারে। নিগুণি ত্রক্ষের উপাসনাও হইতে পারে বটে, পরস্তু তাহা বহু আয়াসসাধ্য। এই জন্য নিগুৰ্ ত্ৰেক্ষের প্রতীকোপাসনা শাস্ত্রে বিহিত হই-য়াছে। নিগুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের আর্রভিকে নিগুণ ব্রেক্ষোপাসনা বলা যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান পরোক্ষাত্মক থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তাহা উপাসনা বলিয়া পরিগণিত হইবে। ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক হইলে আর তাছাকে উপাদনা বলা যাইতে পারিবে না। জ্ঞান বলিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে। উপাসনা—শব্দাসুবিদ্ধ হটুবে, জ্ঞান—শব্দাকুৰিদ্ধ হইবে না জ্ঞানে বস্তুষরূপ মাতিত্রর ক্ষুর্তি হইবে।

ৈবৈরাগ্যাদি আত্মতত্ত্বদাক্ষাৎকারের উপায় বটে, পরস্তু তাবন্মাত্রই উপায় নছে। এবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও যোগ বা সমাধি আত্মতত্ত্বদাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায়। তন্মধ্যে শম দমাদি ও প্রবণ মননাদি অন্তরঙ্গদাধন এবং আ্রুম কর্মাদি বহিরঙ্গদাধন বলিয়া কথিত। অদ্বিতীয় ত্রক্ষে সমস্ত বেদা-ত্তের তাৎপর্য্যের অবধারণ করার নাম প্রবণ। তথাবিধ তাৎপর্য্য অবধারণ করিবার হেতৃ ষড়্বিধ লিঙ্গ। পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—

### उपक्रमीपमंद्वारावभ्यासोऽपूर्व्वता फलम्। श्रष्टवादीपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्व्वाविण्ये।

অর্থাৎ উপক্রম ও উপদংহার, অভ্যাস, অপূর্ববতা, ফল, 
মর্থবাদ এবং উপপত্তি এইগুলি তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার হেতু।
উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝিবার চেকী করা যাইতেছে।
ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে অদ্বিতীয় ত্রন্মের উপদেশ করা হইয়াছে। অদ্বিতীয় ত্রন্মেই উহার তাৎপর্য্য অন্য
কোন বিষয়ে ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে। উপ্তুক্ম উপসংহার
প্রভৃতি ষড়্বিধ লিঙ্গদারা ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়।
উপক্রম উপসংহার কিনা প্রকরণের আদিতে এবং অন্তে
প্রকরণ প্রতিপাল্য বস্তুর নির্দেশ। উপক্রম ও উপসংহারে
যাহা নির্দিষ্ট হয়, তাহাতেই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়।
লৌকিক বাক্যেও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া
্যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে উপক্রম

एकभेवादितीयं देश घाता এवः छेशमःशादत ऐतदालामिनं सर्वे এতদারা অদ্বিতীয় বস্তুর নির্দেশ আছে। পরিকীর্ত্তনের নাম অভ্যাস। ষষ্ঠ প্রপাঠকে অদ্বিতীয় বস্তু—' নয় বার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তু অন্য প্রমাণের বিষয় নহে, ইহার প্রতিপাদনের নাম অপূর্বতা। यर्छ প্রপাঠকে ग्राचार्यावान् पुरुषोवेद অর্থাৎ আচার্য্যবান্ পুরুষ অদ্বিতীয় বস্তু জানিতে পারে। এতদ্বারা, প্রকরণ প্রতি-পাল অদ্বিতীয় বস্তু অনুমানাদি প্রমাণ গম্য নহে কিন্তু শাস্ত্রৈক সমধিগম্য, ইহাই প্রকারান্তরে জানান হইয়াছে। क्न कि ना প্রয়োজন। অদিতীয় বস্তুজ্ঞানের ফল মুক্তি, ইহাও ষষ্ঠ প্রপাঠকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকরণ প্রতি-পাদ্য বস্তুর প্রশংসার নাম অর্থবাদ। ষষ্ঠ প্রপাঠকে পিতা আরুণি পুত্র খেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,--

## उत तमादेशमप्राची येनायुतं युतं भवत्यमतं मत-मविज्ञातं विज्ञातमिति।

যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, যাহা মত হইলে অমত বিষয় মত হয়, যাহা বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যে এক বস্তু জানিতে পারিলে সমস্ত বস্তু পরিজ্ঞাত হয়, ঈদৃশ বিষয়ে কি তুমি গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলে ? এতদ্বারা অদ্বিতীয় বস্তুর প্রশংসা করা হই-য়াছে। উপপত্তি কি না যুক্তি। শ্বেতকেতু অঞ্চত বিষয়ের শ্রবণ অমতের মনন অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞান অর্থাৎ এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান অসম্ভব বিবেচনা করিলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আরুণি পুনরপি বলিলেন—

# यथा सीम्यैकेन मृत्यिग्डेन सर्व्वं मृन्मयं विज्ञातं॰ स्यादाचारभागं विकारीनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्।

হে প্রিয়দর্শন, একটা মৃৎপিও জানা হইলে সমস্ত মৃন্ময় পদার্থই জানা হয়। জানা হয় যে, ঘটশরাবাদি সমস্ত মৃদ্ধিকার মৃত্তিকা মাত্র। বিকার কেবল বাক্যদ্বারা আরম্ভ হয়। উহা নাম মাত্র। ঘটশরাবাদি বস্তু গত্যা কোন পদার্থান্তর নহে। উহা মিথ্যা, মৃত্তিকাই সত্য। এই ছয়টী লিঙ্গ তাৎপর্য্য নির্ণ-য়ের উৎকৃষ্ট উপায়। এতদ্বারা অদ্বিতীয় ত্রন্মে বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করাই শ্রবণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অদ্বিতীয় বস্তু উক্তরূপে শ্রুত হইলে বেদান্তার্থের অনুগুণ যুক্তিশ্বারা তাহার অনবরত চিন্তার নাম মনন। অদ্বিতীয় বস্তুর চিন্তা করিতে গেলে অন্য বস্তুর চিন্তাও সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। তাদৃশ অন্য বস্তুর চিন্তা রহিত করিয়া অদ্বি-তীয় বস্তুর চিন্তাপ্রবাহ সম্পাদনের নাম নিদিধ্যাসন।

সমাধি তুই প্রকার সবিকল্প ও নির্বিকল্প। যে সমাধিতে জ্ঞাতা,জ্ঞান কি না চিত্রন্তি ও জ্ঞেয় কি না অদিতীয় বস্তু এই তিনের ভান হয়, তাহার নাম সবিকল্প সমাধি। 'আমি অদিতীয় বক্ষা' ইত্যাকার সমাধিতে 'আমি' এতদ্বারা জ্ঞাতার ভান হইতেছে। তাহা হইলেই দৈত ভান থাকিতেছে সত্য, তথাপি আমি অদিতীয় ব্রহ্ম এই জ্ঞানে অদৈত বস্তুর ভান হইতেছে সন্দেহ নাই। একটা দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে বিষয়টী বিশদ হইতে পারে। য়য়য়য় গজাদির ভান হইবার স্থলে যেমন য়য়য়য় গজাদির ভান হইলেও য়তিকার ভান হয়ৣ, শসেইরপ আমি অদিতীয় ব্রহ্ম এস্থলে দৈতের ভান হইলেও

অদিতীয় বস্তুর ভান হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের কি না চিত্তরভির ভান না হইয়া কেবল অদ্বিতীয় বস্তুর ভান বা ক্ষুর্তি হয় ৮ নির্বিকল্প সমাধিতেও চিত্তরতি থাকে বটে। কিন্তু ঐ চিত্ত-বৃত্তি অদ্বিতীয় বস্তুর আকার ধারণ করে বলিয়া যেন অদ্বিতীয় বস্তুর সহিত এক হইয়া যায়। এই জন্য পৃথগ্ভাবে চিত্তর্ত্তির ভান হয় না। জলে লবণ মিশ্রিত করিলে লবণ জলের সহিত মিশিয়া যায়। তখন জলে লবণ থাকিলেও লবণের ভান হয় না জলমাত্রের ভান হয়। প্রকৃত স্থলেও চিত্তরতি অদিতীয় বস্তুর সহিত একই ভাবাপন্ন হয় বলিয়া চিত্তরতি থাকিলেও তাহার ভান হয় না অদ্বিতীয় বস্তু মাত্রেরই ভান হয়।

এই নির্ব্বিকল্প সমাধির আটটী অঙ্গ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ত্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহের নাম যম। শৌচ, সন্তোষ, তপ অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদি, স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রণ-বাদি মন্ত্রজপ ও ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ, এইগুলির নাম নিয়ম। আস্ন কিনা করচরণাদির সংস্থান বিশেষ্। পদ্মাসন স্বস্তিকাসন প্রভৃতি নানাবিধ আসন যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রেচক পূরক ও কুম্ভকরূপ প্রাণ-নিগ্রহের উপায় বিশেষের নাম প্রাণায়াম। শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ করার নাম প্রত্যাহার। অদিতীয় বস্তুতে অন্তঃকরণের ধারণ, ধারণা বলিয়া কথিত। অদ্বিতীয় বস্তুতে বিচ্ছিন্নভাবে অন্তঃকরণ-বুঁ ভি প্রবাহের নাম ধ্যান। সমাধি বলিতে সবিকল্পক সমাধি। আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করা একাস্ত আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রবণ প্রথম উপায় বলিয়া গণ্য। কেন না মনন ও নিদিধ্যাসন প্রবণের পর-ভাবী। প্রবণ দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসনের বিষয় অবগত হওয়া যায়। স্তরাং প্রবণ না হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন হইতেই পার্রে না।

যেরপ বলা হইয়াছে, তদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,
আত্মা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ইত্যাকার অবধারণ করা শ্রবণ
বলিয়া কথিত। প্রশ্ন হইতেছে যে, কোন ধর্মপুরস্কারে
অভিধেয় বা অর্থের প্রতিপাদন করা শন্দের স্বভাব।
য়্যায়াদি দর্শনের মতে আত্মা নির্ধর্মক নহে। স্বতরাং
আত্মগত কোন ধর্ম অবলম্বনে বৈদিক শন্দ আত্মার প্রতিপাদন করিতে পারে। বেদান্ত মতে আত্মার কোন ধর্ম
নাই। যাহার কোন ধর্ম নাই, তাহা কিরূপে শন্দ প্রতিপাদ্য
হইতে পারে? বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে যে, ন্যায়াদি মতে
আত্মা জ্ঞানের বিষয় বটে, কিন্তু বেদান্ত মতে আত্মা জ্ঞানের
বিষয় নহে। বেদান্তী আচার্য্যগণ বলেন যে, যাহা জ্ঞেয় তাহা
ঘটাদির স্থায় জড় পদার্থ। আত্মা চেতন, অতএব আত্মা
জ্ঞেয় নহে। যাহা জ্ঞেয় নহে, তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে
পারে?

এতত্ত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে
আকাশ-শব্দ যেমন কোন ধর্ম অবলম্বন না করিয়া ধর্মিমাত্তের
অর্থাৎ শুদ্ধ আকাশ স্বরূপের প্রতিপাদন করে, সেইরূপ আজুনু
্শব্দ গুদ্ধ আজুস্বরূপের প্রতিপাদন করিবে। তাহা হইলে

আত্মা বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইবার কোনরূপ বাধা হইতেছে না। বিশেষত আত্মা নিধ শ্বক হইলেও অর্থাৎ বস্তুগত্যা আত্মাতে কোন ধর্ম না থাকিলেও কল্লিত ধর্ম অবলম্বনে' বেদান্তবাক্য আত্মার প্রতিপাদন করিতে পারে। কল্লিত ধর্মপুরস্কারে আত্মার প্রতিপাদন করিয়া পরে ঐ সকল ধর্মের নিষেধ করা হইয়াছে, বেদাত্তে ইহার বহুল উদাইরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মের অনুবাদ করিয়া ঐ দকল ধন্মের নিষেধ দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বেদান্ত শাস্ত্র ইদংত্বরূপে অর্থাৎ জ্যেত্বরূপে বা চিদ্বিষয়ত্বরূপে আত্মার প্রতিপাদন করে না। ইহা ঘট এইরূপে যেমন দাকাৎ দংবল্ধে ঘটাদির প্রতিপাদন করা যাইতে পারে, দেরূপে আত্মার প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ ইহা আত্মা এইরূপে দাক্ষাৎ দংবন্ধে আত্মার প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে বলিয়াছেন,—

श्रविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपत्ति रितिचेत्र ग्रविद्याकत्यितभेदनिवृत्तिपरलाच्छास्त्रस्य। न इ शास्त्रमिदन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिप।द्यिषति किनाहि प्रत्यगात्मलेन।विषयतया प्रतिपादयदविद्या-कल्पितं वैद्यवीदिवेदनादिभेदमपन्यति ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম অব্ধিয় বা অজ্ঞেয় হইলে তিনি শাস্ত্র-প্রতি-পাদ্য হইতে পারেন না, এ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কার্ণ, অরিদ্যাকল্পিত ভেদের নির্ভিই শাস্ত্রের ফল। অথবা, সূর্ব্বণ, ভেদ নির্ভিরপ বেক্ষেই শাস্ত্রের তাৎপর্য। শাস্ত্র, চিদ্নিষয়ত্বরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না। কিন্তু প্রত্যগাত্মতা হেতুতে
' চৈতন্মের অবিষয়রূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। ঐরপে
ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া বেদান্ত শাস্ত্র—বেদ্য, বেদিতা ও
বেদনাদি ভেদের অপনয়ন করে। প্রত্যপাদ গোবিন্দানন্দ
বলেন যে, বেদান্ত জন্ম ব্রহ্মবিষয়িণী চিত্তর্তি সমুদ্ধৃত ইইলে
অবিচ্চা বা অজ্ঞানের নির্তি হয়। ব্রক্ষে এই চিত্তর্তির
বিষয়তা আছে বলিয়া ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বলা হয়।
ব্রক্ষের র্ন্তিবিষয়ত্ব থাকিলেও র্ত্তিতে অভিব্যক্ত ক্ষুরণের বা
চৈতন্মের বিষয়ত্ব নাই বলিয়া ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বা অপ্রমেয়ও
বলা হয়। পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—

### फनव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकाद्गिराकतम्। ब्रह्मस्यद्भाननाथाय दृत्तिव्याप्तरपीच्यता॥

ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ রতিতে প্রতিফলিত চৈতন্তের
নাম ফল। ব্রহ্মের ফল-বিষয়ত্ব অর্থাৎ রতি-প্রতিফলিত
চৈতন্য বিষয়ত্ব নাই, ইহাই শাস্ত্রকারদিণের মত। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের বিনাশের জন্য ব্রহ্মের ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ
রতির বিষয়ত্ব অপেক্ষিত আছে। জড় পদার্থ যেমন রতির
বিষয় সেইরূপ রতি-প্রতিফলিত চৈতন্তেরও বিষয় হইয়া
খাকে। কেন না, ঘটাকার অন্তঃকরণ রতি, ত্বারা ঘটবিষয়ক
অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেও ঘট জড় পদার্থ বলিয়া তাহার প্রকাশ
হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইতেছে যে, ঘটাকার
অন্তঃকরণ রতি ঘটগোচর অজ্ঞান বিন্ট করিয়া দেয় এবং
বৃত্তি-প্রতিফলিত চৈতন্ত ঘটের প্রকাশ সম্পন্ন করে। স্ক্রিরাং

ঘটাদি জড় পদার্থ, রত্তির এবং রত্তি-প্রতিফলিত চৈতন্তের বিষয়। পূর্ব্বাচার্য্য বলেন,—

> बुडितत्स्थिचिदाभासी दावेती व्याप्नतो घटम्। तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्मृरेत्॥

বুদ্ধির্ত্তি ও রতিপ্রতিফলিত চৈতন্য এই উভয়ে ঘটকে সংবন্ধ করে। তন্মধ্যে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বৃদ্ধির্ত্তি দারা বিনইট হয় এবং চিদাভাস বা রতিপ্রতিফলিত চৈত্যু দারা ঘটের ক্ষুর্ত্তি বা প্রকাশ হয়। ত্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ। স্থাকাশ হইলেও, সংসার অবস্থাতে অজ্ঞানারত হওয়াতে আরত মণির ভায় প্রকাশ পান না। ত্রহ্মাকার অন্তঃকরণ রতি দারা ত্রহ্মের আবরণ অজ্ঞান বিনইট হইলে স্থাকাশ ত্রহ্মা অনাক্ষত মণির ভায় আপনিই প্রকাশ পান। তাহার প্রকাশের জন্ম চিদাভাসের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। পঞ্চদশীকার বলেন,—

ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वित्तिव्याप्तिरपिचिता।
स्वयं सम्,रणारूपत्वात्राभास उपयुच्यतं ॥
चनुदीपावपच्येते घटादेदेर्भने तथा।
न दोषदर्भने किन्तु चनुरेकमपंच्यतं ॥
स्थितीप्यसी विदाभासी ब्रह्मण्येकीभवेत् परम्।
न तु ब्रह्मण्यित्रगयं फनं कुर्याद्वटादिवत् ॥
स्प्रमियमनादिश्चेत्यव श्रुत्येदमीरितम्।
मनसैवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥

ু ইহার তাৎপর্য্য এই। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের বিনাশের জন্ম ব্রহ্মের—ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণরত্তির ব্যাপ্যতা অপেক্ষিত্।

ব্রহ্ম স্বয়ং ক্ষরণরূপ বা প্রকাশরূপ,প্রতিবন্ধক অপগত হুইলে ব্রহ্ম স্বয়ং স্ফুর্ত্তি পান্ এই জন্ম ব্রহ্মের স্ফুর্ত্তি বিষয়ে চিদাভাদের ু উপযোগিতা নাই। ঘটাদির দর্শনে চক্ষুই ও প্রদীপ এই উভয় অপেক্ষিত বটে। কিন্তু প্রদীপ নর্শনে প্রদীপান্তর অপেক্ষিত হয় না কেবল চক্ষমাত্র অপেক্ষিত হয়। প্রকৃত স্থলেও জড় পদার্থের জ্ঞানের জন্য বৃদ্ধিরতি ও চিদাভাস এই উভয় অপে-ক্ষিত হইলেও ত্রক্ষের জ্ঞান বিষয়ে বৃদ্ধিবৃত্তি মাত্র অপেক্ষিত চিদাভাস অপেক্ষিত হয় না। বৃদ্ধিবৃক্তির স্বভাব এই যে, তাহা চিৎপ্রতিরিম্বগ্রাহী হইবে। স্ততরাং ঘটাদ্যাকার রতিতে যেমন চৈতনা প্রতিবিধিত হয়, ভ্রন্সাকার রভিতেও সেইরূপ চৈত্ত্য প্রতিবিশ্বিত হইবে সন্দেহ নাই। পরস্ত ঘটাডাকার র্ভিতে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য যেমন ঘুটাদিগত অতিশয় বা ফল জন্মায় অর্থাৎ ঘটাদির প্রকাশ সম্পাদন করে, ত্রন্সাকার রভিগত চিদাভাস ত্রন্মে সেরূপ কোন অতিশয় আধান করে না বা ত্রন্সের প্রকাশ সম্পাদন করে না। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার পক্ষে প্রকাশের সম্পাদন একান্ত অসম্ভব। স্থতরাং ব্রশাকার রভিতে চিদাভাস থাকিলেও ব্রশ্নের প্রকাশ বা জ্ঞান বিষয়ে তাহার কিছু মাত্র উপযোগিতা নাই। প্রভ্যুত প্রচণ্ড মার্ভণাতপের মধ্যবর্তী প্রদীপ ও মণির প্রভা ঘেমন মার্ত্তগাতপের সহিত মিলিতের ন্যায় হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মাকার-চিত্তরভি-গত চিদাভাস ব্রহ্মের সঁহিত একীভূত হইয়া যায়, ত্রন্ধ হইতে ভিন্নরপে ভাসমান হয় না। ত্রন্ধ, চিত্তবৃত্তি-গত চিদাভাদ ব্যাপ্য নহে, বলিয়া অমৃতবিন্দু ুউপনিষদে ব্রহ্মকে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে। যথা,—

# नि व कल्पमनन्तञ्च हेतुदृष्टान्तवर्जितम्। श्वप्रमेयमनादिञ्च यज्ज्ञाला मुच्चते बुधः॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ক্তিকল্ল অনন্ত,হেতু ও দৃষ্টান্ত শূন্য, অপ্রমেয় । ও অনাদি। এতাদৃশ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। আবার—

#### मनसैवेदमाप्तथं नेइ नानाम्ति किञ्चन ।

মনের দারাই ব্রহ্ম জানিতে হইবে। ব্রক্ষে কিছুই নানা নাই। এই কঠবল্লীগত প্রতিতে মনমীবইমামন্ত্র এতদারা ব্রক্ষের মনোরতি-ব্যাপ্যত্বও প্রত হইয়াছে। অতএব ব্রক্ষের রতি-ব্যাপ্যত্ব আছে ফল-ব্যাপ্যত্ব বা চিদাভাস-ব্যাপ্যত্ব নাই, ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই অভিপ্রায়েই কেনোপ্রিষদে বলা হইয়াছে—

## यस्यांमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम॥

যিনি বিবেচনা করেন যে, ত্রহ্ম অমত অর্গাৎ অজ্ঞাত কি না চৈতন্যের অবিষয়, তিনি ত্রহ্ম জানিতে পারিয়াছেন। যে অল্পজ্ঞ বিবেচনা করে যে ঘটপটাদির ন্যায় ত্রহ্ম ও চৈত্তন্যের বিষয়, সে ত্রহ্মকে জানে না। যাহারা জ্ঞানী তাহাদের সংবদ্ধে ত্রহ্ম অবিজ্ঞাত, যাহারা অজ্ঞানী তাহাদের সংবদ্ধে ত্রহ্ম বিজ্ঞাত। উপরে যেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে স্থগীগণ বৃঝিতে পারিবেন যে, ত্রহ্ম অজ্ঞেয় হইলেও বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য বিষয় হইতে পারেন। স্তত্রাং ত্রহ্মের প্রবণ সর্ব্বথা উপপন্ন হইতেছে। কেবল প্রবণ নহে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারও উক্তরূপেই বৃঝিতে হইবে।

ি সে যাহা হউক, আত্মদাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ মননাদি.

উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এতদ্বারা ইহাও বুঝা ফাই-তেছে যে, শ্রবণ মননাদি একবার মাত্র করিয়া বিনির্ভ শ্বইতে হইবে না। আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া পর্য্যন্ত শ্রবণ মননাদির পুনঃ পুনঃ আর্ভি করিতে হইবে। ধ্যান বা নিদিধ্যাসন যে আর্ভিগর্ভ অর্থাৎ ধ্যান বলিতেই নিরন্তর চিন্তা বুঝায় একবার মাত্র চিন্তা বুঝায় না, তাহা সকলেই অবগত আছেন। লোকে বলে,—ध्यायित प्रोषितनाथा पति যাহার স্বামী বিদেশস্থ রহিয়াছে, সে পতিকে ধ্যান করে। যে প্রী নিরন্তর স্বামীর চিন্তা করে, তাহার সংবন্ধেই লোকে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে কদাচিৎ এক আধ বার পতির স্থারণ করে না।

স্থাগণ অবগত আছেন যে, সঙ্গতি শাসের অভ্যাস

হারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের এতাদৃশ শক্তির আবর্ভার হয় থে,

দে অনায়াদে নিষাদ গান্ধারাদি স্বৰ প্রত্যক্ষ করিতে

সক্ষম হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রের অভ্যাস হারা প্রবণেন্দ্রিয়ের

শংস্কার সম্পন্ন হয়। সংস্কৃত শ্রেন্তি নিষাদাদি স্বর

প্রত্যক্ষ করিবার উপযুক্ত শক্তিলাভ করে। তদ্রপ পুনঃ
পুনঃ অভ্যন্ত শ্রবণ মননাদি হারা মন সংস্কৃত হইলে

আাত্মসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। অত্যাব শানির

আর্ত্রির আবশ্যকতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কার্মণ নাই।

কোন মহাপুরুষ যেমন একবার সঙ্গীতশার শ্রবণ করিলেই

ষড্জাদি স্বর প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হা, সেইয়প নিরতিশয়
পুণ্যশালী কোন ধন্য মহাত্মা একবর শ্রবণাদি করিলেই

আজ্বাক্ষাৎকার করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে প্রবণাদির
অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন অনাবশ্যক বটে, পরস্তু তাদৃশ
মহাপুরুষ জগতে কয় জন আছেন, অথবা আছেন কি না,,
তাহা বলিতে পারি না। প্রবণাদির প্রত্যক্ষ ফল আত্মসাক্ষাৎকার। স্তরাং যে পর্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্যন্ত
প্রবণাদির আর্তি করিতে হইবে। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে
প্রবণাদির আবশ্যকতা থাকে না। অন্ধকার রাত্তিতে
আলোকের সাহায্যে লোকে গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়,
গন্তব্যক্ষান না পাওয়া পর্যন্ত আলোকের সাহায্য লইতে
হয়। গন্তব্যক্ষান প্রাপ্ত হইলে আলোকের প্রয়োজন বিনির্ত
হয়। প্রকৃত স্থলেও প্রস্কপ বৃঝিতে হইবে। আত্মসাক্ষাৎকার
হইলে প্রবণাদির আবশ্যকতা বিলুপ্ত হয়।

আত্মদাক্ষাৎকার কি, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

শাল বিষয়ে প্রত্যক্ষাত্মক চিত্তর্তিই আত্মদাক্ষাৎকার বলিয়া
কথিত। অন্যান্ত চিত্রতি যেমন আত্মার দারা প্রকাশিত,
আত্মবিষয়িণী চিত্তর্তিও সেইরূপ আত্মা দারাই প্রকাশিত
হয়। আত্ম স্বিষয়িণী চিত্তর্তিকে দর্শন করেন। অতএব
আত্মদাক্ষাংকারের কর্তা আত্মা। পাতঞ্জলভাষ্যকার
বিলেন,—

# न च पुरुषप्रत्ययेन बुडिसत्त्वाताना पुरुषो दृश्यते -पुरुषप्रवपत्ययं स्वातावलम्बनं पर्ध्यत ।

পুরুষবিষয়ক প্রতি কি না বৃদ্ধিসত্ত্বের পুরুষাকার রতি। তৎকর্ত্তক পুরুষ দৃষ্ট খা না। কেন না, বৃদ্ধিসত্ত্ব জড়পদার্থ; ক্রান্থার পুরুষাকার স্থৃতি জড় পদার্থ। পুরুষ চেতন। জড়, পদার্থ চেতন কর্ত্বক প্রকাশিত হয়, চেতন জড় পদার্থ কর্ত্বক প্রকাশিত হয় না। অতএব পুরুষাকার বৃদ্ধিরতি কর্ত্বক পুরুষ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু পুরুষ, স্ববিষয়ক বৃদ্ধিরতিকে দর্শন করে। রহদারণ্যক উপনিষ্যাদেও উক্ত হইয়াছে—

#### विज्ञातारमरे केन विजानीयातः।

অর্থাৎ বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কাহারই দ্বারা বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎকারের অপর নাম অবগতি। আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বা আত্মতত্ত্বের অবগতি হইলেই মৃক্তি হয়।

ভাষ ও বৈশেষিক মতে জীবালার তত্ত্তান মুক্তির হেতু। তাঁহাদিগের মতে দেহাদিতে আত্মবৃদ্ধিই আত্মার वरक्षत वा मःमारतत कात्र। (कन नां, (महामिट्ड আত্মবৃদ্ধি হইলে দেহাদির অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিসয়ে দ্বেম হয়। রাগ ও দ্বেম প্রবৃত্তির 🚉 🕽 প্রবৃতি হইলে ধর্মাধর্মের সঞ্জয়, ধর্মাধর্মের সঞ্জয় হইলে তৎফল ভোগের জন্য জন্ম এবং জন্ম হইলেই জুঃখ অপরি-হার্য্য হয়। প্রকৃত আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে অর্থাৎ দেহাদি-ভিন্নরূপে আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অপগত হয়। কারণ, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি মিথ্যা-জ্ঞান এবং দেহাদি-ভিন্নরূপে আত্মবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান,। ত্ত্ত্জান, মিথ্যা জ্ঞানের বিরোধী বা উপমর্দ্দক। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অপগত হইলে দেহের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ্ অপণত হয়। আত্মা বস্তুগত্যা অচ্ছেল্য অভেদ্য হইলেও ুদেহগত চেছদন ভেদনাদি—মিথ্যাজ্ঞান মূলে আত্মাতে আরো-

পিও হয় বলিয়াই রাগ দ্বেষের আবিভাব হয়। আত্মা দেহাদি নহে আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইলে আর রাগ ছেমের আবিভাব হইতে পারে না। রাগ দ্বেফ অপগত হইলে প্রবৃত্তি অপগত হইবে। কেন না, রাগ দ্বেষ মুলেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি অপগত হইলে ধর্মাধন্মের সঞ্য হইবে না। ধন্মাধর্মের সঞ্য না হইলে তৎফল ভোগার্থ জন্ম হইবে না। জন্ম না হইলে তুঃখ হইবে না। নৈয়ায়িক'ও বৈশেষিক আচাৰ্য্যগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রক্রিয়া অনুসারে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিতে হইবে।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মতও প্রায় এইরূপ। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য্য হইতে ভিন্ন রূপে পুরুষের বা আত্মার জ্ঞান, মুক্তির হেতু বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। বেদান্ত মতে পর-মাক্সার তত্ত্তান মুক্তির হেতু। স্থীগণ স্থারণ করি-বেন যে, বেদান্ত মতে প্রমাত্ম। বা ব্রহ্মই স্থায় অবিদ্যা দ্বারা সংসারী এবং স্ববিদ্যা দ্বারা মুক্ত হন্। স্থতরাং আমি ্ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান মুক্তির হেতু হইতেছে। বিশেষ এই যে বেদান্ত বাক্য জন্য অপরোক্ষ জ্ঞান বেদান্ত মতে মুক্তির কারণরূপে নি্ণীত হইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ দৈত-বাদী। তাঁহারা জীবাত্মার তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ সংবন্ধে মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, পরস্তু পরমাত্মার তত্ত্ব-জ্ঞানের মুক্তি-কারণত্ব অস্বীকার করেন নাই। তাহাদের মতে পিরুমালার তত্ত্তান জীবালার তত্ত্তান দার৷ মুক্তির হেতু 🌡 তবেই দাঁড়াইতেছে যে, নৈয়ায়িক মতে পরমালার তর্ত্তান পরস্পরা এবং জীবালার তত্ত্তান সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু। 'তাঁহারা স্পন্টই বলিয়াছেন যে,—

## स हि तत्वती ज्ञात श्रासमाज्ञाकारस्थीपकरीति।

অর্থাৎ পরমাত্মা যথার্থরূপে জ্ঞাত হইলে তিনি জীবাত্মার সাক্ষাৎকারের উপকার করেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়না-চার্য্য ন্যায়কুস্থমাঞ্জলি প্রকরণে বলিয়াছেন—

# स्वर्गापवर्गयोर्मार्गमामनन्ति मनीषिणः। यदुपास्तिममावत्र परमात्मा निरूष्यते॥

পণ্ডিতগণ বাহার উপাদনা স্বৰ্গ ও অপবর্গের অথবা স্বর্গতুল্য অপবর্গদ্বয়ের অর্থাৎ জীবন্মুক্তির ও পরম মুক্তির উপায়
বলিয়াছেন দেই পরমাত্মা এই গ্রন্থে নিরূপিত ইইতেছেন।
এতদ্বারা পরমাত্মজানের মক্তি হেতৃত্ব স্পান্ট ভাষায় অঙ্গীকৃত
হইয়াছে। স্থতরাং বেদান্তমত প্রকারান্তরে নৈয়ায়িকদিগেরও
অনুমত ইইতেছে। বেদান্ত মত প্রাণতিদিদ্ধ, একথা বলাই
বাহল্য।

সে যাহা হউক্, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে তত্ত্বজান মাত্র মুক্তির হেতু। আশ্রমকর্মাদি চিত্তুদ্ধি সম্পাদনদারা তত্ত্ব-জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ হইলেও মুক্তির সহিত কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ তত্ত্ত্তানের বা বিচ্চার উৎপত্তির প্রতি কর্ম্মের অপেক্ষা আছে, বিচ্চার ফলের প্রতি অর্থাৎ মুক্তির প্রতি কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। কোন কোন আচার্য্যের মতে মুক্তি কেবল জ্ঞানসাধ্য নহে। কিন্তু ক্রম্ম ও জ্ঞান এই উভ্যুসাধ্য। ইহারই নাম সমুচ্চয় বুদি। তাঁহাঁরা বিবেচনা করেন যে,বেদে কোন কোন কর্ম যাবজ্জীবন বিহিত হইয়াছে। ঐ সকল কর্মের পরিত্যাগ বেদবিরুদ্ধ। কেবল তাহাই নহে। বেদে স্পান্টই বলা হইয়াছে যে,—

जरामधं वा एतत् सतं यदिग्नहोतं दर्भपौर्ण-मामौ चं जरया ह्ये वास्मान्युचर्त मृत्युना च।

एतड मा वै तिह्हां माइक्ट षयः कारषेया किमर्था-वयमध्येष्यामहं किमर्थावयं यच्यामहे। एतडमा वै तत्-पूर्वे विह्नां तिहाले न जुहवार्श्व किरे। एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः प्रतेषणायात्र विभेषणायात्र लोकेषणायात्र व्यायाय भिन्नान्तर्थं चरन्ति। ইহার তাৎপর্য্য এই,এই আত্মার জ্ঞানবান্ কার্মেয় ঋষিগণ বলেন, কি জন্য আমরা অধ্যয়ন করিব, কি জন্য আমরা যাগ করিব ? পূর্বাচার্য্যগণ এই আত্মাকে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই। এই আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ পুরেন্ত্র-ষণা,বিত্রেশণ ওলোকৈমণা হইতে বৃত্থিত হইয়া অর্থাৎ এমণা-ত্রম্ব পরিত্যাগ করিয়া কি না সংন্যাস অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষাচর্য্যা করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বেদে মুকুঁ প্রয়ন্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিবার অনুজা আছে। আবার বেদেই আত্মজের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অকরণও অনুজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব বেদবাক্য পরস্পার বিরুদ্ধ হইতেছে। পরস্পার বিরুদ্ধ হইলে কোন বাকাই প্রমাণ বল্কিয়া গণা হইতে পারে না। কেন না, কোন বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হইবে. তাহা স্থির হইতেছে না। এতগভরে বক্তব্য এই যে. বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না। অধিকারিভেদে উভয় বাক্যই সমঞ্জন হইতেছে। আত্মজ্ঞের পক্ষে অগ্নি-হোত্রাদি কর্মের পরিত্যাগ স্পান্ট ভাষায় অনুজ্ঞাত হইয়াছে। মরণ পর্যান্ত অগ্নিহোত্রাদি করিতে হইবে, এই বাক্যে কোন অধিকারী কথিত হয় নাই। স্থতরা° মরণ পর্যান্ত অগ্নি-হোত্রাদি করিতে হইবে, ইহা সামান্য শাস্ত্র। আত্মত্ত অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, ইহা বিশেষ শাস্ত্র। বিরোধ স্থলে সামান্যশাস্ত্র বিশেষশাস্ত্রের ইতরস্থলে প্রবেসিত হয়, ইহা শাস্ত্রমর্যাদ।। তদসুসারে মরণ পর্যান্ত অগ্নিহোত্রাদি • কশ্ম করিবে এই সংমান্ত শাস্ত্র, আত্মন্ত অগ্নিহোতাদি কর্ম করিবে না এই বিশেষ শাস্ত্রের ইতরন্থলে পর্য্যাসিত হইবে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞের সংবন্ধে কর্মাত্যাগের উপদেশ আছে বলিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কর্মাচরণের শাস্ত্র আনাত্মজ্ঞের পক্ষেণ বুঝিতে হইবে। অধিকন্ত আত্মজ্ঞের ভেদজ্ঞান থাকে না। পক্ষান্তরে কর্মানুষ্ঠান—কর্ত্, কর্মা,করণাদিজ্ঞানসাপেক্ষ অর্থাৎ ভেদজ্ঞান সাপেক্ষ। এতদ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, আত্মজ্ঞের পক্ষে কর্মোর অনুষ্ঠান হইতে পারে না। স্থণীগণ স্মরণ করিবিনে যে, সমস্ত কর্মাকাণ্ড অবিদ্বিষয় ইহা পুজ্যপাদ শঙ্করা-চার্যের মত। স্থতরাং আত্মজ্ঞের পক্ষে কর্মানুষ্ঠান-শাস্ত্রের প্রত্তিই হইতে পারে না।

একটা কথা বলা উচিত ইইতেছে, যে জন্মে শ্রুবণাদির অনুষ্ঠান, করা ইইবে, দেই জন্মেই আত্মসাক্ষাৎকার ইইবে, এরূপ নিয়ম নাই। যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে এবং শ্রুবণাদি সাধন পরিপক্ষতা প্রাপ্ত হয়,
তাহা ইইলে দেই জন্মেই আত্মসাক্ষাৎকার ইইবে। প্রতিবন্ধক
থাকিলে জন্মান্তরাকুন্তিত শ্রুবণাদিদ্বারা জন্মান্তরে আত্মসাক্ষাৎকার ইইবে। এই জন্য গর্ভন্থ অবস্থাতেই বামদেবের
আত্মসাক্ষাৎকার ইইরাছিল। আত্মসাক্ষাৎকার ইইলে মুক্তি
অবিলম্বে সম্পন্ন ইইবে। দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
সংন্যাস আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনরূপে কথিত ইইয়াছে
স্ক্রেরাং গৃহস্থদিগের আত্মসাক্ষাৎকার ইইবে না বলিয়াই বোধ
হয় বটে, পরস্ত জন্মান্তরাকুন্তিত শ্রুবণাদি যেমন জন্মান্তরে
আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু হয়, সেইরূপ জন্মান্তরাকুন্তিত
নংন্যাসও ক্রুনান্তরে আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু ইইতেন

পারে। স্থারাং যে জন্মান্তরে সংন্যাস করিয়াছে, জন্মান্তরে গৃহস্থ হইলেও তাহার আত্মসাক্ষাংকার হইবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন,—

# न्यायार्ज्जितधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिविप्रियः। स्वादकत् सत्यवादी च ग्टइस्थोऽपि विमुचते॥

যে গৃহস্থ শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ে ধনের অর্জন করে এবং তত্ত্বজাননিষ্ঠ, অতিথিপ্রিয়, প্রাদ্ধকত্তা ও সত্যবাদী হয়, সে গৃহস্থও মুক্ত
হয়। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে, যে জন্মান্তরে
সংস্থাস করিয়াছিল, তথাবিধ গৃহস্থই মুক্ত হয়। জনকাদি
গৃহস্থাপ্রমে থাকিয়াও তত্ত্বজানা ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে
কর্মা করিবার আবশ্যকতা না থাকিলেও লোকসংগ্রহার্থ
তাঁহারা কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।, প্রতিপন্ন হইল যে,
পূর্বব সাধ্যবলে যে কোন আশ্রমে তত্ত্বজান হইতে পারে।
তত্ত্বজান হইলে মুক্তি অবশ্যস্তাবিনী। বিজ্ঞানাম্যক্ত ভাষ্যে—

#### तत्त्वज्ञानेन मुचन्ते यव तवायमे रताः।

অর্থাৎ যে কোন আশ্রমস্ব ব্যক্তি তত্ত্ত্তান দার। মুক্ত হয়, এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুক্তি পরম প্রুষার্থ। মুক্তি কি, তাল্লম্ব্রে তুই একটা কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। বেদান্ত মতে সংসার নিদান মিথ্যা জ্ঞানের বা অজ্ঞানের নির্ভি ও স্ব-স্বরূপ আনন্দের অবাপ্তিই মুক্তি। জীবাত্মার সংসার মিথ্যাজ্ঞান-মূলক। তল্পজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইলে স্ব-স্বরূপ আনন্দ প্রকাশিত হইবে। আনন্দ স্ব-স্বরূপ হইলেও অজ্ঞান তাহার আবঁরক ছিল বলিয়া সংসার অবস্থায় তাহা প্রকাশ পায়
না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনস্ট হইলে আবরণ অপগত হইল বলিয়া মুক্তি অবস্থায় স্বপ্রকাশ আনন্দ কোন"
রূপেই স্বপ্রকাশ থাকিতে পারে না। বেদান্ত মত প্রুতিসিদ্ধ। মূল কারণ অজ্ঞান বিনস্ট হইলে তাহার কার্য্য দুঃখ
থাকিতে পারে না, ইঠু৷ বলাই বাহুল্য। কেবল তাহাই নহে,
স্ব-স্বরূপ আনন্দ প্রকাশ পাইলে দুঃখের অবস্থান একান্ত
অসম্ভব, ইহা সুধাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।

বৈশেষিক মতে আল্লগত সমস্ত বিশেষ গুণের আত্যন্তিক ধ্বংসই মুক্তি। অর্থাৎ অবস্থিত বিশেষ গুণের ধ্বংস হইবে এবং ঐ আগ্নাতে আর কোন বিশেষ গুণের উৎপত্তি হইকে না। এতাদুশ অবস্থা মুক্তি বলিয়া কথিত। নৈয়ায়িক মতে তুঃখের অত্যন্ত নির্ভির নাম মুক্তি। বৈশেষিক মতে ও তায়মতে সুক্তি অবস্থাতে আস্থা কাষ্ঠ পাষাণাদির ন্যায় জডভাবে অবস্থিত থাকে। স্থাগণ সারণ করিবেন যে, নৈয়ায়িকাদি মতে আত্মা স্বভাবত জড়। মনঃসংযোগবশত আলাতে চেতনা নামক বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয় বলিয়া আত্মাকে চেতন বলা হয়। দেহাবচ্ছেদে আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, মুক্ত পুরুষের দেহ সংবন্ধ থাকে না স্তরাং মুক্ত পুরুষে চেতনার উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মার দেহ সংবন্ধ ধর্মাধর্ম-জন্য। তত্ত্ব-জ্ঞান ধর্মাধর্মের নাশক। এই জন্য মৃক্ত পুরুষের দেহ-সংবন্ধ হইতে পারে না। তঃখ পুরুষের এতই বিদ্বিষ্ট যে তুঃখের হস্ত হইতে পরিমৃক্ত হইবার জন্য অচেতনাবস্থাও লৈকের অভিলয়ণীয় হইয়া পাকে। লোকে ইহার দৃষ্ঠান্ত• বিরল নহে। যে চেতনা ছুঃখ ভোগের কারণ হয়, লোকে সে চেতনা চাহে না। ন্যায়ভাষ্যকার অপবর্গ বিষয়ে মিণ্যা জ্ঞানের প্রদর্শন স্থলে বলিয়াছেন,—

भीषाः खल्वयं मर्व्यकार्थोपरमः मर्व्यक्षियोगे श्रेपंदर्भे बहु भद्रकं लुप्यते इति कथं बुडिमान् मर्व्यसुखाच्छे द्र-

অর্থাৎ অপবর্গে দমস্ত কার্য্যের উপর্ম বা অভাব হর, তথন কোন কার্য্য থাকে না। দকল ইইতে বিপ্রযুক্ত ইইতে হয়। অপবর্গে অনেক স্থা বিলুপ্ত হয়, চৈতন্য পর্য্যন্ত থাকে না। স্থতরাং অপবর্গ ভ্যানক পদার্থ। দর্কা স্তথের ও চৈত-ন্যের দমুচ্ছেদকারী এই অপবর্গ কিরুপে বুদ্ধিমানের প্রার্থনীয় হইতে পারে? অপবর্গ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান প্রদর্শন করিতে হাইয়া ন্যায়ভাষ্যকারই বলিয়াছেন,—

गानाः खल्वयं सर्वेविप्रयोगः सर्वोपरमोऽपर्वर्गः बद्ध च क्षच्कं घारं पापकं नुष्यतं इति कथं वृद्धमान् मर्वे-दुःखोच्छे दं सर्वेदुःखामंबिदमपवर्गं न राच्येदिति। तद्यथा मध्विषमंष्ठकात्रमनादेयमिति एवं सुखं दुःखान्-मक्तमनादेयमिति।

অর্থাৎ অপবর্গ ভয়ানক নহে, উহা শান্তিনিকেতন। অপবর্গে দকল হইতে বিপ্রয়োগ সাধিত হয় দকল কার্য্যের উপরম হয় এই জন্য অপবর্গ শান্তিনিকেতন। অনেক ছঃখ ও ভয়য়র পাপ অপবর্গে পরিলুপ্ত হয় এই জন্য অপবর্গ শান্তিনিকেতন। যাহাতে দর্ব্ব ছঃখের উচ্ছেদ হয় দর্ববছঃখের দংবিৎ থাকে ন্', তাদৃশ অপবর্গ কোন্ বৃদ্ধিমানের রুচিকর হইবে না ং মধুপ্লুত

আরু যেমন বিষ সম্পৃক্ত হইলে অনাদেয় হয়, তুঃখানুষক্ত স্থও
সেইরপ অনাদেয়। তুঃখ জর্জারিত ব্যক্তি যাতনা সহ্থ করিতে
না পারিয়া সর্বান্তঃকরণে অচৈতন্য অবস্থা প্রার্থনা করে এবং
অচৈতন্য অবস্থা উপস্থিত হইলে যথেষ্ট লাভ বিবেচনা করে।
কেবল তাহাই নহে, স্থক্তোড়ে লালিত রাজপুত্র তুঃথের
যাতনা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য স্বছশ্দচিত্তে আত্মহত্যা করিতে কৃষ্ঠিত হয় না। তুঃথের কশাঘাত
এতই তার বটে। সে যাহা হউক, সাংখ্য মতেও ত্রিবিধ
তুঃথের অত্যন্ত নির্ভিই মুক্তি বলিয়া অঙ্গীরুত হইয়াছে।
সাংখ্যমতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ, স্থতরাং মুক্তি অবস্থাতেও
আত্মার চৈতন্যরূপতাই থাকে জড়রপত্ব হয় না। পাতঞ্জল
মত সাংখ্যমতের অনুরূপ। পতঞ্জলি বলেন,—

# पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्तरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ।

পুরুষার্থ সাধিত হইলে গুণসকল পুরুষার্থ শূন্য হয়। ঐ অবস্থায় গুণসকলের স্বকারণে লয় হইয়া যায়। উহাই কৈবল্য বিলয়া অভিহিত। গুণসকল স্বকারণে লীন হইলে আর দুঃখ ভোগ হয়না। অথবা,চিতিশক্তির বা পুরুষের স্বরূপ প্রতিষ্ঠাই মুক্তি। সংসার অবস্থায় চিতিশক্তির বা পুরুষের স্বরূপ প্রতিষ্ঠাই মুক্তি। সংসার অবস্থায় চিতিশক্তি বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হন্। মুক্তি অবস্থায় বৃদ্ধি শিলীন হয় বলিয়া তৎকালে পুরুষের রক্তি-সারূপ্য থাকে না। স্থতরাং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। জৈন মতে যেমন মুক্তিকালিপ্ত অলাবুদ্রব্য জলে নিম্ভিজ্বত হইলে এবং জল দ্বারা ধৌত হইয়া ঐ মুক্তিকালেপ অপগত হইলে উহা উর্দ্ধেত হয়, সেইরূপ পুর্যুষ্টক-পরিবেষ্টিত আত্মা সংসারে•

নিমগ্ন হয়, জৈনশান্ত্রাক্ত তপস্থা দারা কর্মক্ষয় হইলে পূর্য্যক্তিক্পরিমুক্ত হইয়া অনবরত উর্দ্ধে গমন করে বা অলোকাকাশ-গামী হয়। এই উর্দ্ধ গমন বা অলোকাকাশগমন মুক্তি বলিয়াকথিত। শূন্যবাদি-বৌদ্ধের মতে শূন্যভাব মুক্তি। বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধের মতে শাংসারিক জ্ঞান সমস্তই সোপপ্লবণ। বুদ্ধোক্ত-চতুর্বিধ ভাবনা দারা প্রদীপ নির্কাণের ন্যায় সোপপ্লব বিজ্ঞানসন্তানের অত্যন্ত বিনাশ, কিংবা নিরুপপ্লব বিজ্ঞানসন্তানের উদয়, অথবা সর্বজ্ঞ বিজ্ঞানসন্তানের অন্তর্ভাব, মুক্তি-রূপে অঙ্গনিকৃত হইয়াছে। স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন য়ে, বোদ্ধের মতে নির্বাণ শব্দের অর্থ নিবিয়া য়াওয়া। শঙ্করা-চার্ব্যের মতে নির্বাণ শব্দের অর্থ বিক্রাণ তে হত্রা। স্থ্রবাং বৌদ্ধের নির্বাণ ও শঙ্করাচার্য্যের নির্বাণ দে কর্গ মতেরির ন্যায় অত্যন্ত ভিয়, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

একটা কথা বিবেচনা করা উচিত, বেদান্ত মত ভিন্ন
সমস্ত মতেই মুক্তি কার্য্য, নিত্য নহে। কেন না, ছঃখধ্বংসই
বলুন আর বিশেষ গুণধ্বংসই বলুন, অথবা উর্দ্ধগমনাদিই
বলুন, এ সমস্তই জন্য পদার্থ কিছুই নিত্য নহে। বেদান্ত
মতে মুক্তি আত্মস্বরূপ। আত্মা নিত্য, স্তত্ত্বাং মুক্তি নিত্যু।
এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

#### विमुत्तय विमुच्यते।

অর্থাৎ বিমৃক্ত থাকিয়াই বিমৃক্ত হয়। মৃক্তি মুনিত্য হইলে তাহা কোনরূপ অনুষ্ঠান-সাধ্য বা ক্রিয়া-জন্য হইলেও হুইতে পারিত। আত্মস্বরূপ মুক্তি আদে জন্ম নহে, তাহার 'ক্রিয়া-জন্মত্ব একান্ত অসম্ভব। বিশেষত ক্রিয়ার কর্মা চতুর্বিধ ; নিক্তি, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও প্রাপ্য। আত্মস্বরূপ নিত্য, অতএব তাহা নির্বর্ত্ত্য নহে। আত্মা অবিকারী, স্থতরাং তাহাকে বিকার্য্য বলা যাইতে পারে না। আত্মা নিত্য-শুদ্ধ, অতএব সংস্কাৰ্য্যও হইতে পারে না। যাহা অবিশুদ্ধ, তাহাই সংস্কার দারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত বা সংস্কার্য্য হইতে পারে। আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত, এইজন্য প্রাপ্যকর্মের অন্তর্গতও হইতে পারে না। স্থীগণ স্মরণ করিবেন যে, আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অবিদ্যার আবরণ বশত অপ্রাপ্তরূপে ভ্রম জন্মে এবং শ্রবণ মননাদি দ্বারা অবিদ্যার আবরণ তিরোহ্বিত হইলে প্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কণ্ঠগত স্বর্ণহারের নিদর্শনও স্মরণ করা উচিত। যাঁহারা উপাসনা বিশেষের বলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ভাঁহারা ত্রহ্মলোকে প্রবণাদির অনুষ্ঠান দারা আত্মসাক্ষাৎকার সম্পান্ন হইয়া ব্রহ্মার সহিত মৃক্তি লাভ করেন। তাদৃশ মুক্তির নাম ক্রমমুক্তি। যে দেহে আত্ম শাক্ষাৎকার হয়, যে পর্য্যন্ত ঐ দেহের পাত না হয় বা আত্মজ্ঞ পুরুষ যে পর্যান্ত জীবিত থাকেন, সেই পর্যান্ত জীবন্মুক্তি অবস্থা বলা যায়। যে দেহে আত্মতভ্দাক্ষাৎকার হয়, সেই দেহ পাত হইলে পরমমুক্তি বা বিদেহকৈবল্য বা নির্কাণ-মুক্তি হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষে বিধি নিষেধ না থাকিদেণও ,অশুভ বাসনা পূর্বেই পরিত্যক্ত হয় বলিয়া জীব: কু পুরুষের অশুভ বাসনা হইতে পারে না। পূর্ব্বা-ভ্যাদ বশত শুভবাদনারই অনুরত্তি হইয়া থাকে। স্তরাং. জ্ঞানীর পক্ষে যথেষ্টাচরণের আশঙ্কা হইতে পারে না। পূৰ্ব্যুচাৰ্য্য বলিয়াছেন,—

## बुडाहै तसतत्त्वस्य यथिष्टाचरणं यदि । शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को भेदोऽश्रुचिभचणे॥

যিনি অদৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার যদি যথেন্টাচার হয়, তবে অশুচি ভক্ষণবিষয়ে কুকুর ও তত্ত্বদর্শীর কি ভেদ? তবে প্রারন্ধকর্মা নানারপ। প্রারন্ধ বশত কোন জ্ঞানীর কদাচিৎ অশুভাচার হইলেও অপরের পক্ষে তাহার অনুবর্তুন করা উচিত নহে। জ্ঞানীর সংযতাচার শাস্ত্রানুমত। পঞ্চশী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে,—

### प्रारव्धकर्मानानाताद्बुडानामन्यथान्यथा। वर्तनं तेन शास्त्रार्थे स्वमितव्यं न पण्डितै:॥

প্রারক্ত কর্মের নানাত্ব হেতুতে জ্ঞানীদিগের নানারূপ বর্টন হয়, সেই হেতুতে পণ্ডিতদের শাস্ত্রার্থবিষয়ে ভ্রান্ত হওয়া অনুচিত। বিদ্বানের দেহপাত হইবার সময় অবিদ্বানের নায় মৃত্যুর অবস্থা হইয়া থাকে। অবিদ্বানের যেমন বাক্য মনে মন তেজে লীন হয়, বিদ্বানের উৎক্রান্তিও তৎসমান বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ এই যে অবিদ্বানের প্রাণ উৎক্রান্ত হইয়া দেহান্তরগত হয়। বিদ্বানের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। এইখানেই ব্রক্ষে মিলিত হয়। প্রাণ্তি, বিলিয়াছেন,—

न तस्य प्राणा उत्क्रामिन यत्रेव समवनीयनी

বিদ্বানের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না এখানেই সম্যক্ অব-নীত হয় স্থতরাং বিদ্বানের কোনরূপ পরলোক গতি নাই, ইহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। মুক্তাত্মা ব্রহ্মীভূত ই-লেও সম্বরের ন্যায় তাঁহার স্প্তি প্রলয় কর্তৃত্ব হয় কি না, বেদান্ত মতে এ আশক্ষা হইতে পারে না। কেন না, বেদান্ত মতে ব্রহ্মই জীবভাবাপন্ন হন্। ব্রহ্মের স্ফ্যাদি কর্তৃত্ব নির্কিবাদ। তবে একথা বলা উচিত যে, সগুণ ব্রহ্মোপাসকণ যোগীদিগের তাদৃশ ক্ষমতা হয় না। সে যাহা হউক, বেদান্তাদি দর্শনের মতে সালোক্যাদি মুক্তি প্রকৃত পক্ষে মুক্তি মধ্যে পরিগণিত নহে। তবে শৈবাচার্য্য ও বৈঞ্চবাচার্য্যগণ শির্ব-লোক প্রাপ্তি ও বিঞ্লোক প্রাপ্তি মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

मन्भूर्।

# আমার শেষ কথা।

এই আমার শেষ লেক্চর। যাঁহার ইচ্ছা হইলে কুদ্র তৃণ হইতে বৃহৎ কার্য্য সাধিত হয়, সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অনুসারে আমি ফেলোসিপের কার্য্যে নিযুক্ত হইরাছি। এই কার্যা উপলক্ষে চারি বৎসর ক্বতবিভ্যমগুলীর আরাধনা করিতে যথাসাধ্য চেটা করিয়াছি। ক্বতবিভ্যমগুলীই তাহা বলিতে পারেন। তবে আমার সাম্বনার বিষয় এই যে, মাননীয় বিহৎসমিতি সিণ্ডিকেট এবং য়গীয় ৮ শ্রীগোপাল বাব্ দয়া করিয়া একাধিকবার আমাকে ফেলো-সিপের কর্ম্মে নিস্কু করিয়াছেন এবং আমার যৎসামান্ত শাস্কজান, যৎসামান্ত বৃদ্ধি ও যৎসামান্ত শক্তি বাহা আছে, ফেলোসিপের কার্য্যে তাহা সম্পূণক্ষণে প্রয়োগ করিতে আমি কোনক্ষ আলম্ভ বা উদাসীন্ত করি নাই। চারি বৎসরে ২৪টা লেক্চর দিবার নিয়ম। আমি ৩২টা লেক্চর দিরাছি।

ফেলোসিপের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত জটিল। স্বতরাং আমি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেও কদাচিৎ আমার ভ্রমপ্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে। বরং বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে ভ্রমপ্রমাদ না হওয়াই বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে। কোন স্থলে আমার ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে স্ক্রিগণ তাহা ভূধিয়া লইবেন। তজ্জন্ত সমস্ত লেক্চর উপেক্ষা করিছেনে না। কারণ, শাস্ত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণ কবিয়াই লেক্চর দেওয়া হইন্মাছে। ক্বতবিল্পমণ্ডলা শাস্তের সিদ্ধান্ত অবগত হন্, ইহা প্রাক্ষিয়।

পরিশেষে বাঁহাদের অনুগ্রহে আমি ফেলোসিপের কার্য্যে নিযুক্ত ইইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতছি। বিশেষত বাঁহার অসাধারণ দেশহিতৈষণা এবং বদান্ততা প্রভাবে এত দশে এই ফেলোসিপের প্রবর্তনা হইয়াছে, সেই মহান্তা স্বর্গাত শ্রীগোপাল বাবুর পারলোকিক মঙ্গল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীর ও বংশধুরদিগের ইই লৌকিক সর্বাঞ্চীণ মঙ্গল সর্বাস্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি ক্লভবিভ্যমগুলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। যাঁহার ক্লপাকটাক্ষণ পাতে নানারূপ বাধা বিল্ল অভিক্রম করিয়া আমি ফেলোসিপের কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছি, কার্য্যান্তে সেই পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম উদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি।

ं ब्रह्माण्डं जनयत्यनेकमिन्यं नापेचते साधनं वाद्यं किञ्चिदयापि तत् सुविपुलं धत्ते तथाप्यदयः। वाचां गोचरतामतौत्य नितरां यो वर्तते सर्व्वदा वेदान्तप्रतिपाद्यताञ्च भजते कस्मैचिदस्मै नमः॥

বিনি নিরম্ভর অনেক সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড স্পষ্ট করিতেছেন, অথচ তজ্জন্য বার্ছ্, কোনরূপ উপকরণের অপেক্ষা করেন না; যিনি স্থ্রিপুল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াও অদ্বিতাম; যিনি বাক্যের অগোচর হইয়াও বেদান্তপ্রতিপার্ছ, অনির্বাচনীয় সেই মহাপুরুষকে প্রণাম।

৫ই আশ্বিন। ১৩০৮ সাল।

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্মা।